मण्ड च्यान क्लोन क्लिजन। त्राप्त तज्ञ राइर है निवजन क्लिक दल्पन मांज हेशांस्त्र तम्बिष्ठन खीनांजन, विभास जानाम जिनिहें दक निवा निज़िष्टन।

থেডুর মার এইরপে কটে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলেটা ্লাস্ত স্থবোধ অথচ সাহদী ও বিক্রমশীল হইতে লাগিল। তাহার নুরপ-গুণে, মেহ-মমতার, মা সকল তঃথ ভূলিলেন। ছেলেটা যথন ্সাত বংসরের হইল, তথন রামহরি দেশে আসিলেন।

পেছুর মাকে তিনি বলিলেন,—"পেতৃর এখন লেখা-পড়া শিশ্নির বয়স হইল, আর ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাভায়ে লইয়া যাইতে ইছো করি! আশ্রেনীর কি মত १°

থেতুর মা বলিলেন,—"বাপ্রে ! তা কি কথন হয় ? থেতুকে

ভাড়িরা আমি কি করিয়া থাকিব ? নিমেবের নিমিত্ত থেতুকৈ

চকুক আড় করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। না বাছা

এ প্রাণ থাকিতে আমি থেতুকে কোথাও পাঠাইতে পারিব না।"

রামহরি বলিলেন,—দেখুন, এখানে থাকিলে খেতুর লেখা-পড়া
হইবে নী মণুর চক্রবৃতীর অবস্থা কি ছিল জানেন তো । গাজ-নের শিশপুলা করিয়া অতি করে সংসার প্রতিপালন করিত। গাজ্বে বামুন' বলিয়া সকলে ডাহাকে য়ণা করিত। তাহার ছেলে য়াড়েশর, আপনার বাসুার দিনকতক রাধুনী বামুন থাকে। অল বয়য় বালক জিলা শিবকাকার দল্লা হয়, তিনি তাহাকে স্থলে দেন। এখন স

मा উত্তর করিলেন,- हुन कर । किन्न

ষাঁড়েশ্বর উত্তর করিলেন,—"সকলে শুনিয়া থাকুন, ইনি বুলি-লেন,—'যে আমি মদ-মূর্গী থাই।' আমি ইহার নামে মানহানির মকদ্দমা করিব। এর হাড় ক্ষথানা জেলে পচাইব।"

গোবৰ্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"ক্ষেত্রচন্দ্র মদ থান, কি না থান,

जोरे काँनि, छोरे पनि, "ना"। ১৫
निविधा यनि वीराज्यस्व मूर्व हव, जाहा हिरान बामा पुरस्क निवा-পড়া শিখিয়া কাজ নাই।"

बांमरुति विनित्नन, र्रं मुख्य वर्षे, बीर्ड्यत, मन थांव, व्यात मूमनमान সহিদের হাতে নানার্ত্রপ অথাদ্য মাংসও থায়, আবার এদিকে প্রতি-দিন হরিসম্বীর্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ হয় 🏞 পুरुष मारुष / लिथा-পড़ा ना निथित्न कि ठतन ? भूक्ष मारुष्यत राज्र वाहिया शाकात आर्थनां, विमानिकात्र टारेज्र आर्थनां।"

थ्यञ्ज मा विनातन,--हाँ मठा कथा। शूरबज राज्ञश वीिवान প্রার্থনা, খড় । র প্রার্থনাও তাহার চেরে অধিক। যে পিতা মাতা ह्हालाक मा निका ना रेमन, तम शिका-माठा ह्हालात शब्द मक । তবে <sub>बायर</sub> रेंगै (দেখ, আমার মার প্রাণ, আমি অনাথিনী সহায়হীনা বিধারা পবীতে আমার কেহ নাই, এই এক রক্তি ছেলেটাকে ুনই যা সংসারে আছি। থেতুকে আমি নিমেষে হারাই। থেকা 🚁 ক/রিয়া ঘরে আসিতে থেভুর একটু বিলম্ব হইলে, আমি যে কত কি কু ভাবি, তাহাঃ আর কি বলিব ? ভাবি, থেতু বুঝি জলে ডুবিল, থেতু বুৰি আগুণে পুড়িল, থেতু বুৰি গাছ ধুইতে পড়িয়া গেল, বেতৃকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল! বেতৃ যথন খুমাুর; রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি থেতুর নাকে হাত দিয়া দেখি,—থেতুর নিশাস পড়িতেছে কিনা? ভাবিয়া দেখ দেখি, এ হথের বাছাকে দূরে পাঠাইতে মার মহাপ্রাণী কি করে ? তাই কাঁদি, তাই বলি—'না'়া"

পুনরায় থেতুর মা বলিলেন,—'রামহরি! থেতু আসার বড় গুণের (ছল। cकरन घर <u>बरमत शार्रमानाम</u> गारेखाह, देशा मधारे তানপত্তি এক করিয়াছে, কলাপাতা শক্তিয়াকে । স্বর্ণার বলেন, 'থেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।'

"আর দেখ রামহরি। থেতু আমরি অতি স্থবোধ ছেলে। খেতুকে আমি বা করিতে বলি, থেতু তাই করে। থৈটা মানা সার সেটা ।
। আমার থেতু করে না। একদিন দাসেদের মেয়ে মাসিরা বলিল, 🗢 "ওগো। তোমার থেতুকে পাড়ার ছেলেরা বড় মারিতৈছে।" আমি উদ্ধানে ছটিলাম। দেখিলাম, ছয় জন ছেলে একা খেতুর উপর পড়িয়াছে। বেডুর মনে ভর নাই, মুথে কালা নাই। আমু দৌড়িয়া গিয়া খেতুকে কোলে লইলাম। থেতু তথন চুনো विन .- वा । वामि छहात्मत्र माकार्ट कामि भारी মনে করে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। একা একা আদৰ্ পারে না। উহারা ছয় জন, আমি একা, তা আঃ মার্মিইটাছি। আবার ধর্ম একা একা পাইব, তথ্য আমিও ছয় জনকে থুব মারিয়। আমি বলিলাম,—'না বাছা! তা করিতে নাই। প্রতি দিন যদি সক-👞 लात मर्टक मातामान्त्र कतिरद. जरत रथना कतिरत कात्र मरक ?' रथक আমার কুথা ভনিল ুকত দিন সে-ছেলেদের থেতু একেল পাইয়া ছিল, মনৈ করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্তু আমি মানা করিয়া ছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আর মারে নাই।

"আর এক দিন আমি থেতৃকে ত্রলিলাম,—'থেতু ! তহু রাজের আঁব গাছে চিল মারিও না। তহু রার থিট্থিটে লোক, সে পালি স্থিবে।' থেতৃ বলিল,—'মা ! ও গাছের আঁবে বড় মিট গো ! একটা আঁবে গাকিয়া টুক্ টুক্ করিতেছিল। আমার হাতে একটা চিল ছিল। তাই মনে

ক্রিলাম, দেখি পড়ে কি লা ?' আমি বর্লিলাম, –'বাছ' ২ ৬ গাছের আঁব মিষ্ট হইলে কি হইবে, ও গাছটী তো আর আমাদের নয়? পরের গাছে চিল মারিলে, যা'দের গাছ, তাহারা রাগ করে। যথন আপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তখন কুড়াইয়া ধাইও, তাহাতে কেহ किंছ विषय न। ।

"তাহার পর, আর একদিন থেতু আমাকে আসিয়া বলিল,— ্মা। কেলেদের গাব গাছে খুব গাব পাকিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা সকলে গাছে উঠিয়া গাব খাইতেছিল। আমাকে তাহারা বলিল,—থেতু! আয় না ভাই! দুরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি ना ! তा मा ! व्यामि गाँडि डिठि नारे। गांव गांडि टैंडी, मा ! আর আমাদের নয়, যে উঠিব ? আমি তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা ছুটী একটা গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা! সে গাব কত যে গো মিষ্ট, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! তোমার জন্ত ্তিকটী গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা! থাইয়া দেখ! মা! আমাদের যদি একটী গাব গাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হুইত ? আমি বলিলাম,—'থেতু! বুড়ো মান্ত্ৰে গাব খায় না, ও গাবটী তুনি থাও। আর পরের গাছে পাকা গাব পাড়িতে কোনও বদাব নাই, তার জন্ম জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ভগায় গিয়া উঠিও না, সক জালে পা দিও না, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে। গাবের আঁটি চুষিয়া, চুষিয়া ফেলিয়া দিও, আঁটি গিলিও না, গলায় বাধিয়া যাইবে।' গাব খাইতে অনুমতি পাইয়া বাছার যে ্রিকত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব ?

"দেশ-পূথানে একবার একজন কোথা হইতে সন্দেশ বেচিতে মাসিলাতিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তা'দের বাপ-মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেশ কিনিয়া আপনার আপনার ছেলের হাতে দিল। মুখ চুণপানা করিয়া আমার খেতুও দেই \*খানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাড়া-তাড়ি গিয়া আমি থেডুকে কে<del>টেল</del> লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইল, চক্ষুর জল রাথিতে পারিলাম না। আঁচলে চক্ষু পুঁছিতে পুঁছিতে ছেলে নিয়া বাটী আসিলাম। থেতুনীরব, থেতুর মুথে কথা নাই। তার শিশুমনে দে যে কি<sup>,</sup> ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার সুঁথে হাত দিয়া দে জিজ্ঞাদা করিল,—'মা ! তুমি কাঁদ কেন ?' আমি বলিলাম,—'বাছা ! আমার ঘরে একদিন সন্দেশ ছড়া-ছড়ি যাইত, চাকর-বাকরে পর্যান্ত থাইয়া আলিয়া যাইত। আজ যে তৈামার হাতে এক প্রদার সন্দেশ কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এ ছঃথ কি আর রাখিতে স্থান আছে ? এমন অভাগিনী🛰 নার পেটেও বাছা তুই জামিছিল।' সাত বৎসরের শিশুর এক বার কথা গুন! খেঁতু বলিল,—'মা! ও সন্দেশ ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, ও্দব পঢ়া ? আর মা! তুমি তো জান ? সুনেশ থাইলে আমার অহুথ করে। সেই যে মা চৌধুরীদের বাড়ীতে নিম-ত্তবে গিয়াছিলাম, দেখানে সভদশ থাইয়াছিলাম, তার পর-দিন আমার কত অন্তথ করিয়াছিল। সুনেশ খাইঙে নাই, মুড়ি থাইতে আছে। ঘরে যদি মা! মুড়ি থাকে, তো দাও আমি ସାହି'।"

ুখেতুর মার মুখে থেতুর কথা আর জ্রাদ্ধনা। রামহ্রির নিকট কত যে কি পরিচয় দিলেন, ভাহা আর কি বলিব!

অবশেষে রামহরি বলিলেন,—"গুড়ী মা! তম করিও না। আমার নিজের ছেলের চেয়েও আমি থেতুর যত্ম করিব। শিব-কাকার আমি অনুনক থাইরাছি। তাঁহার অনুগ্রহে আল পরিবারবর্গকে এক মুঠা অর দিতেছি। আল তাঁহার ছেলে যে মূর্য হইরা থাকিবে, তাহা প্রাণে সহ্ম হইবে না। থেতু কেমন আছে, কেমন লেখাপড়া করিতেছে, সে বিষয়ে আমি সর্বাদা আপনাকে পত্র লিখিব। আবার, থেতু যথন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তখন দে নিজে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজার সময় ৩ গ্রীত্মের ছুলীর সময় থেতুকে, দেশে পাঠাইয়া দিব। বৎসরের মধ্যে ছুই তিন মাদ সে আপনার নিকট গাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আল ভক্রবার। ব্ধবার ভাল দিন। সেই দিন থেতুকে লইয়া কলিকাতায় যাইব।"



### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### नित्रक्षम ।

তমু রাম্বের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্বের ভাব নাই। নিরঞ্জন তমু রাম্বের প্রতিবাসী।

নিরঞ্জন বলেন,—"রায় মহাশয়! ক্সার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে বোর পাপ হয়।"

তয়ু-রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পাঁবেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘুণা করেন। যে দিন তয়ু রায়ের কয়ার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেই দিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বদোন,—"কয়া-বিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।"

নিরঞ্জন অতি, পণ্ডিত লোক। নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়া-ছেন। বিদ্যা-শিকার শেষ নাই, তাই রাত্রি-দিন তিনি থুঁথি-প্লান্তক লইয় থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভাল বাদেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইহার নাম হয় নাই। পুর্বের অনেক গুলি ছাত্র ইহার নিকট বিদ্যা-শিকা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা-শিকা দিয়া, ইনি পত্ন পরিতোষ লাভ করিতেন। আহার পরিচছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন ক্রিতেন। লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের জর্গ্র হিনি মারামারি করিতেন না। কারণ ইহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈত্রিক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

প্রামের জমিদার, জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন ছই প্রহরের সময় জমিদার এক জনুপ্রাদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়ানা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—"ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় ভোমাকে ডাকিতেছেন, চল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশরের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।"

পেয়াদা বলিল,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এই ক্লণেই আমার সহিত বাইণ্ডে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"বেলা ছই প্রছর অভীত হইয়া গিয়াছে,

ঠীই ইইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত গুইটা মূথে দিয়া, চল, যাইতেছি।

কারণ, আমুমি আহার না করিলে, গৃহিণী আহার করিবেন না,
ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিরেন।"

পেয়াদা ধলিল,—"ভাহা হইবে না, ভোমাকে এই কণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"এই ক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে ? আছো, তবে চল যাই।"

পেরাদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্কন চৌধুরী বলিলেন,— "কথন্ আপেনাকে ডাকিতে পাঠীই-য়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না।"

নিরঞ্জন বলিলেন,— "আজ্ঞা, হাঁমহাশয় ! আমার একটু বিলয় হইয়াছে। "

জমিদার বলিলেন,—"বাম্নমারির মাঠে আপনার বে পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মান্তর ভূমি আছে, জ্বিপে তাহা পঞ্চার বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিল-পত্র ভাল আছে, সে জন্ত সব টুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাদনা করি না, তবে মাপে বে টুকু অধিক হইয়াছে, সে টুকু আমার প্রাপা।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ মহাশয় ় দলিল-পত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি ; এই কাগজ খানি কি না ?"

জনান্দন চৌধুরী কাগল থানি হাতে লইয়া বলিলেন,—"হা, এই কাগল থানি বটে, ইহা আমি পুরের দেখিয়াছি, এখন আরু দেখিবার আবভাঁক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরপ্তনের হাতে তিনি কাগজ খানি ফিরা-ইয়া দিলেন। নিরপ্তন কাগজ থানি তামাক থাইবার আগুণের মালসায় কেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজ খানি জলিয়া গেল।

জমিদার বলিলেন,—"হাঁ হাঁ! করেন কি ?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কেবল পাঁচ বিঘা তেন ? আজ হইতে আমার সমুদায় এক্ষোত্তর ভূমি আপেনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।" পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, দে জন্ত জনার্দ্ধন চৌধুরীর ভর হইল। তিনি বলিলেন,—"দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

नितक्षन উত্তর করিলেন,—"না মহাশয়। জীব যিনি দিয়াছেন, মাহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়-বৈভব-চিন্তার যদি ধর্মামুদ্রানে বিদ্র ঘটে, চিত্র যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ চুই প্রহরের সময় আপনার ঘবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন •আমাকে ভনিতে হইল ৽ সুত্রাং দে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশুর ব্যক্তির নিকট রাজা, প্রজা, ধন্রী, নির্ধন, স্বাই স্মান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও, জাপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা মায়া-জলের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-ভাপিত ভৃষিত মরু প্রান্তর इटेरड आंशनि मुक्ड इटेरड भाविरवन ना। • এथन आंभीकां न করুন, যেন কথনও কাহারও নিকট কোন বিধীয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।"

এই कथा विनिष्ठा नित्रक्षन श्रञ्जान कतिरानन ।

নিরঞ্জনের দেই দিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতি কটে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্জন শিরোমণির চড়ুম্পাঠীতে যাইল। গোবর্জন শিরোমণি জনার্জন চৌধুরীর সভা-পণ্ডিত। অনেক গুলি ছাত্রকে তিনি অল্লান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশন্তের বাটাতে সকাল স্ক্রা উপস্থিত থাকিতে হয়, ভাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমস্ত্রণে সর্বাণা তাঁহাকে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হয়। স্ক্তরাং ছাত্রগণ আপন্থ-আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

সেজ খ কিছ কেই ছ:খিত নয়। গোবর্জন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্য-অংখা দান করিয়া সকলকেই পরিভুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান্ লোক পাইলে প্রাবণের বৃষ্টি-ধার্ম্য তিনি বাক্য অধা বর্ষণ করিতে থাকেন; ভ্ষিত্ত চাতকের ঞায় ওাঁছারা দেই মুধা পান করেন।

একদিন জুনার্দন চৌধুরীর বাটীতে বসিরা ততুরার শাস্ত্র-বিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সেধানে উপস্থিত ১০ ছিলেন।

তত্ব রায় বলিংলন,—"কভাদান করিয়া বংশক কিঞ্চি সন্মান গ্রহণ করিবে। শাস্তে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাস। 'করিলেন,—"কোন্ শাল্পে আছে ? এরূপ ভব্ব গ্রহণ করা তো ধর্মণাল্পে একেবারেই নিষিদ্ধ।"

গোবৰ্দ্ধন চুপি চুপি বলিলেন,—"বল না? মহাভারতে অপছে।" তহু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিস্তিয়া বলিলেন,—"দাতা-কর্ণে আছে।"

 এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তন্ন রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—"রায় মহাশয়! ক্সার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ। পাপ ক্রিতে ইচ্ছা হয়, করুন; কিন্তু শাংস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলস্কিত ক্রিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।"

তত্বায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতিনানা কটু কথা প্রেরোগ করিরা অবশেষে বলিলেন,—''আমি শাস্ত্র পড়িনাই? ভাল! কিসের জন্ম আমি পরের শাস্ত্র পড়িব ? যদি মনে করি, তো আমি নিজৈ কত শাস্ত্র করিতে পারি। 'ধে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে ?'

নিরঞ্জনকৈ এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রথমন করিতে পারে, শরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশুক নাই।



# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

#### বিদায় ৷

যে দিন রামহরির সহিত কথাবার্তা হইল, সেই দিন রাত্রিতে মা, থেতুর গায়ে স্নেহের সহিত হাত রাথিয়া বলিলেন,—"থেতু! বাবা! তোমাকে একটী কথা বলি।"

থেতু, জিজ্ঞাদা করিলেন,—"কি মা ?",

মা উত্তর করিলেন,—"বাছা! তোমার রামহরি দাদার সহিত তোমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

্থেতু জিজ্ঞাদা করিলেন, —"দে কোণায় মা ?"

মা বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে না ? সেই যে, যেখানে গাড়ি ঘোড়া আছে,?"

বেতু বলিলেন,—"সেই থানে ? তুমি সংক্ষাবে তো মা ?"

. মাউজ্য করিলৈন,—"না বাছা! আমি যাইব না, আমি এই থানেই থাকিব।"

.

(थक् विलिन, - "ठाव मा! श्रामिश वाहेव ना।"

মা বলিলেন, — "না গেলে বাছা চলিবে না। জানুন মেয়ে মানুষ, আমাকে বাইভে নাই। রামহকি দাদার সঙ্গে বাইবে, তা'তে আর তয় কি ?"

থেতু বলিলেন, -- "ভয় ! ভয় মা ! আমি কিছুতে করি না। তবে

তোমার জন্ম আমার মন কেমন করিবে, তাই মা! বলিতেছি বে, যাব না।"

মা বলিলেন,—"থেতু! সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই? কি করি, বাছা? না পাঠাইলে নয়, তাই পাঠাইতে চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছ, এইবার তোমাকে স্থলে পড়িবে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্থ হয়, মূর্থকে কেহ ভাল বাসে না, কেহ আদর করে না। তুমি যদি স্থলে যাও আর মন দিয়া লেখা পড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে। আর থেতু! তোমার এই হৃংখিনী মার হৃংখ ঘুচিবে। এই দেখ, আমি আর সক্ষ পৈতা কাটিতে পারি না, চক্ষে আর দেখিতে পাই না। আর কিছু দিন পরে হয় তো মোটা পৈতাও কাটিতে পারিব না। তথন বল, পয়সা কোথায় পাইব ? লেখা পড়া শিখিয়া তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পেতা কাটিতে হইবে না। আমি তথন স্থথে স্ফছন্দে থাকিব, প্লা-আক্রা করিব, আর ঠাকুরদের কাছে বল্লিব,—থেতু আমার বড় স্থ ছেলে, থেতুকে তোমরা বাঁচাইয়া রাখ।" ত

থেতু বলিলেন,—"মা! আমি বলি বাই, তুমি কাঁদিরে না ?" মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা, কাঁদিবে না।" থেতু বলিলেন,—"ঐ যে মা! কাঁদিতেছ।"

মা উত্তর করিলেন,—"এখন কালা পাইতেছে, ইছার পর আর কাঁদিব না। আর থেড়ু! দেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ছুটী পাইলে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিবে। আমি পথপানে চাহিন্না থাকিব, আগে থাকিতে দত্তদের পুকুর ধারে গিন্না বসিন্নী থাকিব, সেই থান হইতে ভোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখা পড়া করিলে, তুমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিথিবে। তুমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে, আমি দে চিঠি গুলি তুলিয়া রাখিব, কাহাকেও খুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। তুমি যথন বাড়ী আসিবে, তখন সেই চিঠি গুলি খুলিয়া আমাকে পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া

বেজু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! সেখানে মালা পাভয়া যায় গা?"
মা বলিলেন,—"মালা কি ?"

থেতু বলিলেন,—"দেই যে মাণু তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, যদি একছড়া মাল। পাই, তো বসিয়া বসিয়া জপ করি।"

মা উত্তর করিলেন,—"ই। বাছা! মালা সেথানে অনেক পাওয়া যায়।"

থেতু বলিলেন,— "আমি তোমার জগু, মা! ভাল মালা, কিনিয়া আনিব।"

মা উত্তর করিলেন, — "তাই ভাল! আমার জন্মালা আনিও।"
মাতা পুত্রে এইরপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে
ভাবিতে থেতুনিজিত হইলেন।

তাহার পরদিন, সকালে উঠিয়া থেতু বলিকেন,—"মা! এই কয় দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, খেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন ভোমার কাছে থাকিব।"  মা উত্তর করিলেন,—"আছো, তাই ভাল, তবে ভোমার নির্ঞ্জন কাকাকে একবার নমস্কার করিতে বাইও।"

থেতু বলিলেন,—"তা যাব। মা! আমি আর একটী কথা বলি।
তোমার থৈওয়া হইলে, এ কয় দিন আমি তোমার পাতে ভাত
খাইব। পাতে ভাত রাধিতে মানা করি, কেন তা জান মা?
যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়া তুমি আমার জয়
রাখ। তাই আমি বলি,—'হপর বেলা, মা! আমার জৢয়া পায় না,
আমার জয় পাতে ভাত রাখিও না।' জৢয়া, কিয় মা! খুব পায়।
লোকের গাছতলায় কত কুল, কত বেল পড়িয়া থাকে, আমি
অছেলে কুড়াইয়া থাই । কিয় ছোমার জৢয়া পাইলে তুমি তো
মা! তা খাওনা ? তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে
মা! তোমুার পেট না ভরে।"

বান্ধণী থেতুকে কোলে লইলেন, মাথায় হাত ব্লাইতে ব্লাইতে
কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—"বাবা! এ হুংথের কারা নয়।
তোমা হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তার আবার হুঃথ
কিসের ? তোমার স্থামাথা কথা ভনিলে ভূষ হুয়,—এ হতভাগিনীর কুপালে তুমি কি বাঁচিবে ?"

সেই দিন আহারাদির পর, থেতুর ছেঁড়া থোঁড়া কাঁপড় গুলি মা সেলাই করিতে বসিলেন।

পেছু বলিলেন,— "মা! আমি ছেঁড়ার ছই ধার এক করিষা ধরি, তুমি ওদিক হইতে সেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ছইবে। আরে, মা! যথন সংচে স্তা না থাকিবে, তথন আমামি পরাইয় দিব, তুমি ছিডটী দেখিতে পাও না, হতা পরাইছে তোমার অনেক বিলম্ব হয়।"

এইরূপে মাতা পুত্রে কথা কছিতে কছিতে কাগড়-সেলাই হুইতে লাগিল। তাহার পর মা সেই গুলিকে কাচিয়া পরিদার করিয়া লইলেন। থেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরূপে হুইতে লাগিল্ল।

বৈকালবেলা থেড় নিরঞ্জনের বাটী বাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধ্লা লইয়া, কলিকাতায় ঘাইবার কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন ব্যাহিরির নিকট নিরঞ্জন প্রেইসমন্ত কথা ভানিয়াছিলেন।

একণে থেতুকে নানারপ আশীর্কাদ করিয়া, নানারপ উপদেশ
দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন,—"থেতু! সর্কাদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা
কথনও বলিও না। স্থথ-ছঃথের সকল কথা তোমারু রামহরি
দালাকে বলিবে, কোনও কথা তাঁহার নিকট গোপন করিবে না।
আনেক বালকের সহিত তোমাকে পড়িতে হইবে, তাহার মধ্যে,
কেই হুই, কেই শিষ্ঠ। স্কতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে।
আভায় করিয়া কাইাকেও মারিও না, ছর্কালকে মারিও না, পাঁচজনে পড়িয়া একজনকে মারিও না। ছর্কালকে কেই মারিতে
আসিলে তাহার পর্ফ ইইও। ছর্কালের পক্ষ ইইয়া যদি ম স্থাইতে হয়, সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে ভইবার সময় ননে
করিয়া দেখিবে যে, সে দিন কি স্কার্যা, কি ক্কার্যা করিয়াছ।
যদি কোনও প্রকার কুকার্যা করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা
করিবে যে, 'আর এমন কাজ কথনও করিব না'।"

 এইরপে থেতু নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রিতে মাতা-পুত্রের নিজা ছইল না। ছইলনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না।

• কতবার মা বলিলেন,—"থেতু! ঘুমাও, না ঘুমাইলে অহুথ কবিবে।"

থেতু বলিলেন,—"নামা! আজ রাত্তিতে ঘুম ছইবে না।
আর মা! কালৈ রাত্তিতে তো আর তোমার দক্ষে কথা কহিতে
পাব না ? কালৈ কতদ্র চলিয়া যাব। সে কথা যথন মা! মনে
করি, তথন আমার কারা পীয়।

মা বলিলেন,— "পূজার ছুটীর আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ করমাস কাটিয়া যাইবে। তথ্ন তুমি আবার বাড়ী আসিবে।"

প্রাতঃকালে রামহরি আংদিলেন। থেতুর মা, থেতুর কপালে দ্ধির
কোঁটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিলপত্ত বাঁধিয়া দিলেন।
নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর থেতুর ছাঁতটা রাণিলেন।
চক্ষ্ ফুটিয়া জল্ল আদিতেছিল, অনেক কপ্রে তাহা নিবারণ করিলেন।

ष्पराभारत शीरत शीरत रकतन এই कथांने निल्लान, — इःथिनीत धन टामारक मिनाम।"

तामरैति विलालन, — "(१४० ! भारक नमस्रात कता"

থেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজেও প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া ছ্ইজনে বিদায় হ্ইলেন। ষতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতৃর মা অনিমিব নরনে সেই
পণ পানে চাহিয়া রহিলেন। খেতৃও মাঝে মাঝে পশ্চাৎদিকে
চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যথন আর দেখা গেল না
তথন খেতৃর মা পথের ধ্লার শুইয়া পড়িলেন। ধ্লার লুঞ্জিত হইয়া
অবিবল ধারায় চক্ষের জলে সেই ধ্লা ভিজাইতে লাগিলেন।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### কঙ্কাবতী।

পথে পড়িয়া থেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় তত্ত্বারের স্ত্রী সেই ধানে আসিলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,— "দিদি!
চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিলে ছেলের
অমঞ্চল হয়।"

থেতুর মা উত্তর করিলেন,—"সব জানি বোন্! কিছ কি করি ?
চক্ষের জল যে রাথিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়
প্রতে। আমি যে আজ পৃথিবী শৃষ্ঠ দেখিতেছি! কি করিয়া
ঘরে ঘাই ? আজ যে আমার আর কোনও কাজ নাই। আজ
ভো আর থেতু পাঠশালা হইতে কালি ঝুলি মাঝিয়া ক্ষ্ধা ক্ষা
করিয়া আসিবে না ? এতকণ থেতু কত দ্র চলিয়া গেল! আহা!
বাছার কত না মন কেমন করিতেছে!"

তরু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,— "চল দিদি। খরে চল। সেই খানে বিসিয়া, চল, থেতুর গল্প করি। আহা! থেতু কি গুণের ছেলে। দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাঁচিয়া থাকে— তবেই; তানা হইলে সব বুথা। এই বলিয়া ভকু রালের স্ত্রী থেতুর-মার হাত ধরিয়া য়ুবে লইয়া পেলেন। সেধানে অনেক কণ ধরিয়া হুইজনে থেতুর গল ক্রিলেন।

থেতু থাইয়া গিয়াছিল, তমু রায়ের স্ত্রী সেই বাসন গুলি মাজিলেন, ও ঘর দার সব পরিকার করিয়া দিলেন। তেলা হইলে, থেতুর মা রাধিয়া থাইবেন, সে নিমিত্ত তরকারি গুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনা টুকু বাঁটিয়া দিলেন।

থেতুর মাবলিলেন,—"থাক্ বোন্! থাক্! আজে আর আমার ধাওরা দাওয়া! আজে আর আমি কিছু ধাইব না।"

্ ভন্ন'রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"না দিদি! উপবাসী কি থাকিতে আছে ? থেতুর অকল্যাণ হইবে।"

"থেতুর অকল্যাণ হইবে" এই কথাটী বলিলেই থেতুর মা চুপ। ষা'করিলে থেতুর অকল্যাণ হয়, তা' কি তিনি করিতে পারেন ?

্ তহু রারের স্ত্রী পূনরায় বলিলেন,— "এই সব ঠিক করিয়া দিলাঘ। বেলা হইলে রালা চড়াইয়া দিও। কাজ-কর্ম সারা হইলে আমি আমবার ওবেলা স্থাসিব।"

অপুরাক্তে তমু রাধের স্ত্রী পুনরায় আদিলেন। কোলের মেয়েটাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

থেতুর মা বলিলেন,— "আহা! কি স্থলর মেলেটা বোন্! যেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।"

ত্মু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"হাঁ! সকলেই বলে, এ মেরেটা তোমার পর্ভের স্থলর। তা দিনি! এ পোড়া পেটে কেন যে এরা আদে ? মেরে হইলে ঘরের মান্ত্রটী আহলাদে আটিবানা হন;
কিন্তু আমার মনে হয় বে, আঁড়ুড় ঘরেই মূথে হণ দিরা মারি।
গ্রীয়কালে একাদশীর দিন, মেরে ছইটার যথন মূথ শুকাইরা যার,
বধন একটু জলের জন্তু বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি,
দিদি! মার প্রাণ তথন কিরূপ হয় ? পোড়া নিরম! যে এ
নিয়ম করিয়াছে, তাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাঁটা পেটা
করি। মূথ-পোড়া যদি একটু জল থাবারও বিধান দিত, তাহা হইলে
কিছু বলিতাম না।"

বেজুর মা বলিলেন,— "আর বোন! আর জন্মে যে বেমন করিয়াছে, এ জন্মে সে তার ফল পাইয়াছে; আবার এ জন্মে ছে যেরপ করিবে, ফিরে জন্মে দে তার ফল পাইবে।"

তত্ব রাধ্যের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা বটে! কিন্তু মার প্রাণ কি সে কথার প্রবোধ মানে গা ?"

, • তহু রাষের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—''এক' এক বার মনে হয় যে, বদি বিদ্যাসুগারী মতটা চলে, তো ঠাকুরদের সিল্লি দিই।''

ধেতুর মা উত্তর করিলেন,—"চুপ কর বোন্! ছি ছিং! ও কথা
মুখে আনিও না! বিদ্যাদাগরের কথা ভূনিয়া ক্লাহেবেয়া, ফলি বলেন
যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পাবে না, দকলকেই বিবাহ করিতে
হইবে, ছি ছি! ও মা! কি দুণার কথা! এই বৃদ্ধ বয়দে তাহা
হইলে যাব কোথা? কাজেই তথন গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ভূবিয়া
মরিতে হইবে ?"

তম রায়ের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"দিদি! 'এত দিন তুলি

কলিকাতার ছিলে, কিন্ত তুমি কিছুই জান না। বিদ্যাদাগর মহাশর বৃড়ো হারড়া সকলকেই ধরিয়া বিবাহ দিতে চান নাই। অতি অন্ন বন্ধনে যাহারা বিধবা হয়, কেবল সেই বালিকাদিগের বিবাহের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তা-ও যাহার ইচ্ছা হবে, সে দিবে; ঘাহার ইচ্ছা না হবে, সে না দিবে।"

ু থেতুর মা বলিলেন,— "কি জানি ভাই! আমি জাত শত এছানিনা।"

তমুরায়ের স্ত্রীর তুইটা বিধবা মেয়ে, তাহাদের তঃপে তিনি সদাই কাতর। কে জন্ত বিধবা-বিবাহের কথা পুড়িলে তিনি কান দিয়া ভানিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া খেড়ুর মা বাহা না জানেন, ভাহা ইনি জানেন।

্ৰতন্ত রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাদাগর মহাশদ্বের শভটী বেই ৰাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন, — "বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তথে ।
তোমরা মানিবে না কেন ? শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা।
ছহঁবার কেন ? কিখবাদিগের দশ বার বিবাহ দিলেও কোন দোৰ
নাই, বন্ধুপুণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগা দেশ ম্মের কুসংস্কারে
পরিপূধ, এ দেশের আর মন্তল নাই।"

তমুরায়ের মত নিষ্ঠাবান্ লোকের মূথে এইরপ কথা ভানিরা প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্যা হইরাছিল। তার পর সকলে ভাবিল,—"আহা। বাপের প্রাণ। ঘবে ছটা বিধবা মেয়ে, মনের ধেদে উনি এইরপ কথা বলিতেছেন।"

° तकरन नित्रधन रिनाटन,—"शं। विधरा-विवाशी आठनिछ हहेटन ভমু রায়ের ব্যবসাটী চলে ভাল।"

এই কথা শুনিয়া দকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—"নিরঞ্জনের মনটা হিংসার পরিপূর্ণ। তা না হই-লেই বা ওঁর এমন দশা হইবে কেন ? যার ছই শত বিঘা ব্রক্ষোত্তর ভূমি, আজ সে পথের ভিথারী; কোনও দিন অল হয়, কোনও দিন অল্ল হয় না।"

খেতুর মাতে আর তমু রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথা-বার্তা হইতে नार्शिन।

খেত্র মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এ মেয়েটা বুরি এক বৎসরের হইল ৫"

ভমুরীয়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"হাঁ! এই এক বংসর পার হইরা ছই বংসরে পড়িবে।"

্থেতুর মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়েটীর নাম রাধি-রাছ কি 2"

তমুরায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন—"ইহার নাম হইয়াছে, 'কস্কাবতী' 🗗

বেতুর মা বলিলেন-- "কল্কাবতী! দিব্য নামটা তো? মেয়েটাও যেরপ নরম নরম দেখিতে, নামটীও সেইরপ নরম নরম ভনিতে।"

এইরূপে থেতুর মাতে আর তহু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই স্মার হইল। অবসর পাইলেই তহু রায়ের স্ত্রী খেতুর মার কাঙে আসেন, আর খেতুর মাও তত্ত্ব রারের বাটীতে যান। মাঝি মাথে তত্ত্ব রারের স্ত্রী কন্ধাবতীকে থেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।

মেরেটী এখনও হাঁটতে শিথে নাই। হামাগুড়ি দিয়া চারি
দিকে বেড়ায়, কথনও বা বিসয়া থেলা করে, কথনও বা কিছু
শরিয়া দাঁড়ায়। থেডুর মা আপনার কাজ করেন, ও তাহার সহিঁত
ছটী একটী কথা কন। কথা কহিলে মেয়েটী কিক্ ফিক্ করিয়া
হাসে, মুখে হাসি ধরে না। মেয়েটী বড় শাস্ক, কাঁদিতে একেবারে
শানে না।



# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### বালক বালিকা।

কলিকাতার গিয়া থেতু ভালরপে লেখা-পড়া করিতে লাগি-লেন। শান্ত, শিষ্ট, স্থবৃদ্ধি; থেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে ভাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবুল একটী শিশু পুত্র, তাহার নাম নর-হরি। তিন বংসর পরে একটী কন্যা হয়, তাহার নাম হইল দীতা।

রামহরি ও রামহরির জী, থেতুকে আপনাদিগের ছেলের চেরে আধিক স্নেহ করিতেন। থেতুর প্রথর বৃদ্ধি দেখিয়া ক্ষুলে সকলেই বিশ্বিত হইলেন। থেতু সকল কথা বৃদ্ধিতে পারেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যথন যে শ্রেণীতে পড়েন, তথন দেই শ্রেণীর সর্কোত্তম বালক,—থেতু; থেতুর উপর ক্বেছ উঠিতে পারে না। ইযথন যে কর ধানি পুত্তক প্রেদ, তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া থেতুকে ঠকানো ভার। এইক্লপে খেতু এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জল থাইবার নিমিত্ত রামহরি থেতুকে একটা করিয়া পয়সা । দিতেন; থেতু কোনও দিন থাইতেন, কোনও দিন থাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই কথা জানিতে পারিলেন। খেতুকে তিনি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, – "খেতু, তুমি জীল খাও নাকেন ? পয়সালইয়াকি কর ?"

থেডু কিছু অপ্রতিত হইলেন, একটু থানি চুপ করিয়া উত্তর করিলেন,—"দাদা মহাশর! যে দিন বড় কুধা পায়, যে দিন আর থাকিতে পারি না, সেই দিন জল খাই; যে দিন না খাইয়া থাকিতে পারি, সে দিন আর থাই না। যা' প্রসা বাঁচিয়াছে, তাহা আমার কাছে আছে। যথন মার নিকট হইতে আসি, তথন মাকে বলিয়াছিলাম যে, 'মা! তোমার জন্য আমি এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিব'; সেই জন্য এপয়সা রাখিতেছি।"

ধণন এই কথা হইতেছিল, তথন রামহরির নিকট খেড় দাঁড়াইরা ছিলেন। রামহরি থেড়র মাথার হাত দিরা সন্মুখের চুল গুলি পশ্চাং দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। থেড়ু বুঝিলেন, দাদা রাগ করেন নাই, আদর করিতেছেন।

কিরৎকণ পুরে রামহরি বলিলেন,—"থেডু! যুধন মাল। কিনিবে, আ্মাকে বলিও, আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।"

পূজার ছুট়ীনিকট হুইল। তথন খেতুবলিলেন,— "লালামহাশ্য! কৈ এই বার মালাকিনিয়াদিন ?"

রামগরি বলিলেন,—"তোমার কত গুলি পয়সা হইরাছে, নিরে এস, দেখি )"

থেতৃ পয়দা গুলি জানিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন বে, এক টাকারও অধিক পয়দা হইয়াছে। অটি আনা দিরা রামহরি এক ছড়া ভাল কলাকের বালা কিনিয়া, বাকি পরসাগুলি খেতুকে ফিরাইরা দিলেন।

থেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয় ৷ আমি এ প্রসা লইয়া আর কি করিব ? এ প্রসা আপনি নিনু !"

করিবেন।"

করিবেন।

করিবেন।

করিবেন।

করিবেন।

করিবেন।

করিবেন।

করিবেন।

বাড়ী যাইবার দিন নিকট হইল। এখানে থেতুর মনে, আর দেখানে মার মনে আনুকু আর ধরে না। তসর ও গালার বাবসায়ীরা সকলে এখন দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি থেতুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন্ সময়ে দেশে পৌছিবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে থেতুর মাকে লিখিলেন।

দত্তদের পুকুরধারে কেন ? ধেতুর মা আরও অনেক দ্বে গিরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। দ্র হইতে খেতুমাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। থেতুর মা, ছেলেকে বুকে করিয়া অর্গন্থ লাভ করিলেন।

থেতু বলিলেন,—"এ বা! মা! আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভূলিরা গিয়াছি।"

মাউত্র করিলেন,—"থাক্ আর প্রণামে কাজ নাই। অমনি তোমাকে আশীর্কাদ করি, তুমি চিরজীবি হও, তোমার সোনার দোরাত-কলম হউক।" পেতৃ বলিলেন,—"মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দত্তদের পুকুর ধারে থাকিবে, এত দূরে আদিবে, তা' আনিতাম না।"

া না বলিলেন,—"বাছা! যদি উপার থাকিত, তো আমি কলি-কাতা পর্যান্ত যাইতাম। থেতু! তুমি রোগা হইরা গিরাছ।"

পেতু উত্তর করিলেন, — "নামা! রোগা হই নাই, পথে একটু কঁঠ হইনাছে, তাই রোগা রোগা দেথাইতেছে। মা! এখন আমি হাঁটিয়া যাই, এত দূর তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।"

মাবলিলেন,—"নানা, আমি ভোমাকে কোলে করিরা লইয়া ধাইব।"

কোলে গাইতে যাইতে থেকু প্রদাভিলি চুপি চুপি মা'র আঁচলে বাঁধিলা দিলেন। বাড়ী যাইলা যথন থেকু মা'র কোল হইতে নামি-বেন, তথন মা'র আঁচল ভারি ঠেকিল।

মা বলিলেন,— "এ আবার কি ? ধেতু ! তুমি বৃঝি আমার আঁচনে প্রসা বাঁধিয়া দিলে ?"

ু থেতু হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন,—"মা! রও ভোমাকে আনবার একটো তামাসা দেখাই।"

এই বলিয়া বেজু, মালা-চড়াটী মা'র গলায় দিয়া পদিলেন আৰু ৰলিলেন,—"কেমন মা! মনে আছে তো ?"

মা বেতুর গালে ঈষৎ ঠোনা মারিয়া বলিলেন,— ভারি ছই ছেলে !" বেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পর দিন থেতু দেখিলেন বে, তাঁহাদের বাটাতে কোথা হইতে একটা ছোট মেয়ে আসিয়াছে। र्वे (वं क् कि क्यांगा कतितनन,—"मा ! ७ स्मारी कारमंत्र ना !"

মা বলিলেন,—"জান না ? ও যে তোমার তমু কাকার ছোট মেরে ! ওর নাম করাবতী। তমু রায়ের স্ত্রী এখন সর্বাদাই আমার নিকট আদেন। আমি পৈতা কাটি, আর হুই জনে বসিয়া গল্প-গাছা করি। মেয়েটীকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যান। মেয়েটী আপনার মনে খেলা করে, কোনও রূপ উপদ্রব করে না। আমার কাছে থাকিতে ভাল বাসে।"

ভত্ন রায়ের সহিত থেতুর কোন সম্পর্ক নাই,কেবল পাড়াপ্রভিবাদী প্রবাদে কাকা কাকা বলিয়া ড়াকেন।

কল্পাবতীকে খেডু বলিলেন, — "এদ, এই দিকে এদ।"
কল্পাবতী সেই দিকে যাইতে লাগিল। খেডু বলিলেন, —"দেশ
দেশ, মা! কেমন এ টল্টল্কলিলাচলে।

থেতুর মা বলিলেন,—"পা এখনও শক্ত হয় নাই।"

একটা পাতা দেখাইয়! খেতু বলিলেন,—"এই নাও।"
 পাতাটা লইবার নিমিত্ত কয়াবতী হাত বাড়াইল ও হাসিল।
 খেতু বলিলেন,—"মা। কেমন হাদে দেখ ?"

মা উত্তর "করিলেন,—"হাঁ বাছা! মেয়েটী এপুব হারে, কাঁদিতে একেবারে জানে না, অতি শাস্ত।"

খেতৃ বলিলেন,—"মা! আগে যদি জানিতাম, তোইহার জন্য একটা পুতুল কিনিয়া আনিতাম।"

मा विलितन,—" এইবার যখন আসিবে, তখন আনিও।"

## নবম পরিচ্ছেদ।

#### (मनी।

পৃজার ছুটী ফ্রাইলে, থেডু কলিকাতার ঘাইলেন; সেথানে ছাতি মনোঘোগের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। বংসরের মধ্যে ছাই বার ছুটী হইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সমর মা'ব জনাকোনও না কোনও জবা, আব কলাবতীর জন্য পুতুলটা খেলানাটী লইবা আসেন। খেডুর মা'ব নিকট কলাবতী সর্বান্ধ থাকে, কলাবতীকে তিনি বড় ভাল বাসেন।

ে পেতৃর যথন বার বৎসর বয়স, তথন তিনি একটী বড় মাহুবের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা থেতুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মাদের টাকা কয়টী পেতৃ, রামহরির হাতে দিয়া বলি-লেন,—"য়াদা মহাশয়! এ মাদ হইতে মা'র চাউলের দাম আর আপানি দিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি ভিলিয়াছি, আপানার ধার হইয়াছে, তাই য়ড় করিয়া আমি এই টাকা উপার্জ্জন করিয়াজি।"

রামহরি বলিলেন,—''থেডু! তুমি উত্তম করিয়াছ। উদ্যুদ,
উদ্বোহ, পৌরুষ মন্থ্যের নিতাস্ত প্রয়োজন। এ টাকা আমি
তোমার মা'র নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে লিথিব যে, তুমি

নিল্লে এ টাকা উপাৰ্জ্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিৰ বে, হাদশ বংসরের শিশু, আমাদের ধেতু, তাহার মাকে প্রতি-পালন করিতেছে।"

এইবার যথন থেতু বাটী আসিলেন, তথন মা'র জ্বন্থ এক ধানি নামাবলি, আর কল্পাবতীর জ্বন্থ এক ধানি রাঙা কাপড় আনি-লেন। রাঙা কাপড় থানি পাইয়া কল্পাবতীর আর আহলাদ ধরে না। ছুটিয়া তাহা মাকে দেখাইডে যাইলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! কলাবতীকে লেখাপড়া লিখাইলে হয় না ?"

মা বলিলেন,—"কি আঁপনি, বাছা! ভফু রায় এক প্রকারের লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।"

থেতৃ বলিলেন,—"তাতে আর দোষ কি মা ? কলিকাভায় কত মেয়ে ক্লে বায়।"

• मा विलिशन,—"कड़ावजीत मारक ध क्या बिड्डामा कतिया (मिथर।"

দেই দিন তক্ষ রায়ের স্ত্রী আদিলে, খেতুর শা কথার কথার বলিলেন,—"পুত্ বলিতেছে,—'এবার যথন বাটী আদিব, ভখন কন্ধাবতীর জন্ত এক থানি বই আনিব, কন্ধাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিথাইব।' আমি বলিলাম,—'না বাছা! তাতে আর কাজ নাই, তোমার তন্ত্রকাকা হয় তো রাগ করিবেন'।"

তক্ম রায়ের জ্রী উত্তর করিলেন,—"তাতে আবার রাগ কি ? সাল কা'ল তো ঐ সব হইয়াছে। জামা গালে দেওয়া, লেখা পড়া করা, আজি কা'ল ভো দকল মেরেই করে। তবে, আমা-দের পাড়া গাঁ, তাই এখানে ওসব নাই।"

বাটী গিয়া ক্যাবতীর মা খামীকে বলিলেন,—"থেডু বাড়ী আলিয়াছে, ক্যাবতীর জন্ম কেমন একথানি রাঙ্গা কাপড় আনিয়াছে !"

ভশুরার বলিলেন,—"থেডু ছেলেটা ভাল, লেখা-পড়ায় মন আছে, ছ পর্যা আনিয়া থাইতে পারিবে, তবে বাপের মত ডোক্লানাহয়।"

ত্রী বলিলেন,—"থেতৃ বলিতেছিল যে, 'এই বার যথন বাটী মাদিব, তথন এক থানি বই আনিয়া কলাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিথাইব'।"

তমু রায় বলিলেন,—"জ্রীলোকের আবার লেখা পূড়া কেন ? লেখা-পড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।"

া ৰা ব্ৰিয়া তকু রায় এই কথাটী বলিয়া কেলিলেন। কিয় , যথন তিনি স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তথন ব্রিতে পার্ষিলেন যে, লেখা-পড়ার অনেক গুণ আছে।

আজ কা'লের বরেরা শিক্ষিতা ক্সাকে বিবাহ করিতে ভাল বাসে। এরূপ ক্সার আদের হয়, মূল্যও অধিক হয়।

তবে কথা এই, কাজটা শাস্ত্রবিক্তন কি না ? শাস্ত্রসম্মত না হইলে, তমু রায় কখনই মেয়েকে লেখা-পড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তমু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন।

विठात कतिया पिश्वन त्य, जीलात्कत विद्याणिका माट्य

নিষ্কি বটে, তবে এ নিবেধটী সতা ত্রেতা ঘাপর বৃগের নিমিত্ত, কলিকালের জন্ত নয়। পূর্ব্ব কালে যাহা করিতেছিল, এখন ভাহা করিতে নাই। তাহার দৃষ্টাত্ত, নরমেধ বজ্ঞা। এখন 'মাহ্য বলি' দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টাত্ত—সমুদ্র-যাত্রা। এখন করিলে জাতি যায়।

তাই, তমু রায়ের মা যথন জীবিত ছিলেন, তথন তিনি এক বার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তমু রায় কিছুতেই পাঠান নাই।

মাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—"মা! সাগর ঘাইতে নাই।
সম্জ-বাতা একেবারে শৈষিদ্ধ। শাস্তের সঙ্গে আরে সম্প্রের
সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সম্ভ দেখিলে পাপ, সম্ভ ছুঁইলে পাপ।
কেন মা পুষসা ধরচ করিয়া পাপের ভরা কিনিয়া আনিবে?
কেন মা জাতি কুল বিসজ্জন দিয়া আদিবে?"

এক্ষণে তকু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন বে, পূর্বকালে
বাহা করিতেছিল, এখন তাহা করিতে নাই। স্থতরাং পূর্বকালে
বাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে স্বছন্দে করিতে
পারে। স্তালোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা করা পূর্বে মানা ছিল,
তাই এখন তাহাতে কোনও রূপ দোব হইতে পারে না।

শাস্ত্রকে তত্ত্বার এইরূপ ভালিরা চুরিরা গড়িলেন। শাস্ত্রী মধন মনের মত গড়া হইল, তথন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,— "আছো! থেতু যদি কল্পাবন্ধীকে একটু আধটু গড়িতে শিথার, ভাহাতে আমার বিশেব কোনও আপত্তি নাই।" তত্ব রাষের স্ত্রী সেই কথা খেতুর মাকে বলিলেন। খেতুর মা সেই কথা খেতুকে বলিলেন।

এবার যথন থেতু বাড়ী আসিলেন, তথন কছাবতীর জন্ত এক বানি প্রথম ভাগ বর্গপরিচয় আনিলেন। "লেখা পড়া শিখিব," এই কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম কছাবতীর খুব আহলাদ হইল।

কিন্ত হই চারি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন বে, লেখা পড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নহে। কন্ধাবতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব এক প্রকার দেখার। কন্ধাবতী এটা বলিতে সেটা বলিয়া কেলেন।

পেতৃর রাগ হইল। পেতৃ বলিলেন,—"কল্কাবতী! তোমার লেখা-শুড়া হইবে না।" চিরকাল তুমি মূর্থ হইরা থাকিবে।"

ক ছাৰতী অভিমানে কাঁদিয়া কেলিলেন। তিনি বুলিলেন,— "আমি কি করিব, আমার যে মনে থাকে না ?"

ধেতুর মা বলিংলন,—"ছেলে মান্নবকে কি বকিতে আছে ।

মিষ্ট কথা বলিয়া শিথাইতে হয়! এদ, মা! তুমি আমার কাছে

অসঁ! ভোমার আব লেথা-পড়া শিথিতে হইবে না।"

থেতু বলিলেন,—"মা! কন্ধাবতী রাত্রি দিন ম্বেনীকে লইরা ধাকে। ভা<sup>9</sup>তে কি আর লেখা পড়া হয় ?"

মেনী কল্পাবতীর বিড়াল। অতি আদরের ধন মেনী।

কলাবতী বলিলেন,-- "জেঠাই মা! আমি মেনীকে ক ধ শিখাই; ভা আমিও যেমনি বোকা, মেনীও ভেমনি বোকা! কেমন মেনী, না? মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে

# বালিকা কঙ্কাবতী।



ना, स्मनी ?

(84)

পারি না। আমিও ছেলে মারুষ, মেনীও ছেলে মারুষ।
আমিও বড় হইলে পড়িতে শিথিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে
শিথিবে। নামেনী ?°

থেতু হাসিয়া উঠিলেন। থেতু বলিলেন,—"কলাবতি। তুমি পামল নাকি ?"

যাহা হউক ক্রমে ক্রাবতীর প্রথম ভাগ বর্ণ-পরিচয় সায় হইল।

থেতু বলিলেন,— "আমি শীঘ্র কলিকাতার যাইব। তাড়াতাড়ি করিরা প্রথম ভাগ থানি শেষ করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কয় মাধে পুষ্ঠীক থানি একেবারে মুখস্থ করিয়া রাধিবে। এবার আমি দিতীয় ভাগ লইয়া আদিব। "

পুনরায় • যথন থেতু বাটা আদিলেন, তথন কলাবতীর দিতীয়
ভাগ শেষ হইল। কলাবতীকে আর পড়াইতে হইল না, কলাবতী

এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিথিলেন। থেতু, কলাবতীকে
এক থানি পাটীগণিত দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কলাবতী অল
শিথিলেন। মাঝে মাঝে থেতু কেবল একটু আধটু ব্দিয়া দিতেন।

কল্পাবতী , পড়িতে বড় পিল বাসিতেন। কলিকাতা ইইজে থেতু তাঁহাকে নানারপ পুত্ত সংবাদ-পত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন গুলি পর্যান্ত ী পড়িতেন।

### দশম পরিচ্ছেদ।

#### (वो-निनि।

তের বংসর বয়সে ধেতু ইংরেজীতে প্রথম পাসটী দিলেন।
পাস দিরা তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইরা মা'র নিকট
তিনি একটি ঝী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মা রুদ্ধা হইতেছেন,
মা'র যেন কোনও কপ্ত নাহয়। এটা সেটা আনিয়া, কাপড়
খানি চোপড় খানি কিনিয়া, রামহরির সংসারেও তিনি সহায়তা
করিতে লাগিলেন।

পনর বংসর বয়সে থেতু আবর একটী পাস দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতর বংসর বয়সে আবর একটী পাস দিলেন। জনপানি আবরও বাড়িল।

থেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মা'র ফুঃথ সম্পূর্ণরপে ঘৃচাইলেন মা যথন যাহা চান, তৎক্ষণাৎ তাহা পান। তাহার
আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা করিবেন বলিয়া বিষয় একদিন ফুল পান নাই।
তাহা ভনিয়া থেতু বাড়ীর িকট একটী চমংকার কুলের বাগান
করিলেন। কলিকাতা হইতে কন্ত গাছ লইয়া সেই বাগানে পুতিলেন।
নানা রঙের কুলে বাগানটী বার মাদ আলো করা থাকিত।

রামহরির কন্তা দীতার এখন সাত বংসর বয়স। মা একেলা

# ্কশ্লাবতী ও সীতা।



ফুল-দাজ।

থান্ধেন, সেই জন্ম দাদাকে বলিরা, থেডু সীতাকে মা'র নিকট পাঠান ইরা দিলেন। সীতাকে পাইয়া থেডুর মা'র আর আনন্দের অবধি নাই।

কল্লাবতীও দীতাকে খুব ভাল বাসিজেন। বৈকাল বেলা ছই জনে গিয়া বাগানে বদিতেন। কলাবতী এখন খেতৃর সলুখে বড় বাহ্মি হন না। খেতৃকে দেখিলে কলাবতীর এখন কজা করে।

তবে থেজুর গর করিতে, থেজুর গর শুনিতে ভিনি ভাল বাসি-তেন। অগু লোকের সহিত থেজুর গর করিতে, কিংবা অগু লোকের মুথে থেজুর কথা শুনিতে, তাঁর লজ্ঞা করিত। এ সব কথা দীতার সহিত হইত। বৈকাল বেলা ছইজনে ফুলের বাগানে যাইতেন। নানা ফুলে মালা শুনিথিয়া ক্ষাবতী দীতাকের দাজাই-ভেন। ফুল দিয়া নানারূপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়, থেঝানে যাহা ধরিত ক্ষাবতী দীতাকে ফুলের গহনা পরাইতেন। তাহার পর দীতার মুখ হইতে বিদিয়া বিসিয়া থেজুর কথা শুনিতেন।

শিরঞ্জন কাকাকে থেতু ভ্লিলা বান নাই। যথন থেতু বাটী আনেন, তথন নিরঞ্জন কাকার জ্ঞা কিছু না কিছু লইয়া আসেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিমুঠত আশীর্কাদ করেন।

কল্পাৰতী বড় হইলে, খেড় তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্ৰ ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজ কা'ল বালিকাদিগের নিমিত ধেরণ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইরাছে, কল্পাৰতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে খেতু তাহা লইয়া ধাইতেন।

রামহরির সংসারে থেতু সহায়তা করিতে লাগিলেন বটে, কিছ

রামহরি এ কথার সহজে বীকার হন নাই। একবার থেতু নরহুরির জ্ঞা একজাড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহরি থেতুকে বকিয়াছিলেন। থেতুর তাহাতে অতিশয় অতিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া, তিনি রামহরির স্ত্রীর নিকট গিয়া নানারূপ হংথ করিতে লাগিলেন। রামহরির স্ত্রীকে থেতু বৌ-দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

ে থেতুর অভিমান দেখিয়া বৌ-দিদি বলিলেন,—"তোমার দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আাদিয়াছ ?"

শেল্ উত্তর করিলেন,—"বৌ-দির্দি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ। তোমাদের পুত্র, নরহরি যেরপ, আমাকেও দেইরপ দেবা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যথন না দেবিলে, তথন আমি পুর'। আমি যথন পর, তথন আবার তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়াকি? দাদা মহাশর আমাকে পর মনে করিয়াছেন, এখন ত্মিও তাই কর, তাহা হইলে সকল কথাই কুরাইয়া যায়।"

বৌ-দিদি বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হয় থেতু ?"

থেভূ উত্তর করিলেন,—"কি হয় ? হয় আর কি ? তাহা হইলে আমি আর অর্থোপার্জন করিতে যত্ন করি না। তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়ীতে আর থাকি পা। মনে করি, আমার মাকে ভিথারিণী দেখিয়া ইইারা তিক্ষা দিয়াছিলেন। জামার এই শরীর, আমার এই অন্ধি, মাংস, সমুদায় তিক্ষার

श्रीं । जन्न-नमार्क बांत्र यारे ना, जन्म-नमारक बांत्र मूथ जूनियां कथा करि ना र इःथिनी जिथात्रिगीत रहत्न, जिक्कांत्र यारांत्र राप्ट शर्तिज, रकान् मूर्थ रम बांतांत्र जज्ञ-नमारक मांज़ाहेरत १°

বৌ-দিদি বলিলেন,—"ছি থেডু! অমন কথা বলিতে নাই।
সম্পটিক তুমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেয়ে তোমাকে অধিক
ক্ষেহ করি। তুমি উপযুক্ত সন্তান, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে;
তাহার আবার অভিমান কি ?"

থেতৃ বলিলেন,—"বৌ দিদি! মাকে স্থে রাথিব, ভোমাদিগকে স্থে রাথিব, চিরকাল আমার এই কামনা। এক্ষণে আমার ক্ষতা হইরাছে, এখন বদি ভোমরা আমাকে সে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় ছঃখ হইবে।"

বৌ-দিদি উত্তর করিলেন,—"দার্থক ভোমার মা ভোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্কাদ করি, থেডু! শীঘ্রই ভোমার 
একটা রাঙা বৌহউক।"

সেই দিনু রামহরির স্ত্রী, রামহরিকে অনেক ব্রাইয়া বলিলেন,—
"দেব! আমাদের সংসারের কট দেখিয়া খেতু বড় কাঁতর হুইয়াছে।
থেতু এখন ছ প্রসা আনিতেছে। সে বলে,—'বখন ইহাঁরা আমাকে
পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, ত্রু আমিও পুত্রের মত কার্য্য
করিব।' সংসার থরচে থেতু বদি কে উট্টুপ সহায়তা করে, ভাষা
হুইলে খেতুকে কিছু বলিও না। এ বিষর্মে থেতুকে কিছু বিদিশে,
ভাহার মনে বড় তুঃখ হয়।"

ত্রীর কাছে সকল কথা ভনিয়া, রামহরি থেতৃকে ভাকিলেন।

থেতু আসিলে, রামহরি তাঁহাকে বলিলেন,-- "রাগ করিয়াছ, দাদা ? পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান ৷ আমার মত বধন বয়স হইবে, তথন জানিতে পারিবে যে, টাকা টাকা করিয়া পৃথিবীর লোক কিরপ পাগল। দেই জন্ম, খেতু, তোমাকে আমার সংসারে টাকা থরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের গ্রঃথ চিরকাল। আমাদের কথনও 'নাই নাই' ঘুচিবে না। সে ছঃখের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব ? অনেক দিন হইতে আমি জল খাবার খাই না। অর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি ছধের ছেলে, তোমাকে কেন এ ছঃখে পড়িতে দিব ? এই মনে করিয়া তোমাকে এ সংসারে টাকা ধরচ করিতে মানা করিয়া-ছিলাম। আমি তথন ভাবি নাই, তুমি কিরূপ পিতার পুত্র। থেড়া অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃথিবীতে তিনি সাকাং দেবভাশরণ ছিলেন। ভোমাকে আশীর্মাদ করি, ভাই! বেন তুমি সেই দেবতাতুলা হও।"

ুরামহরির চকু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। রামহরির স্ত্রীও চকু পুঁছিতে লাগিলেন। থেতুরও চকু ছল ছল কবিয়া আসিল।

থেতু তিনটা পাদ দিলেন. ার কম্ভাভার-গ্রস্ত লোকের প্রামহরির निक्रे जाना-शाना कतिर शेलन। मकरनत हेक्स्, (थज्द महिज ক্সার বিবাহ দেন। ইনি বলেন,—"আমি এত দোনা দিব, এত টাকা দিব:" তিনি বলেন,—"আমি এত দিব, তত দিব:" এইব্ধপে मकरन निनाम छोका-छाकि कतिएठ नाशिरनन।

রামহরি সকলকে বৃশাইয়া বলিলেন যে, যত দিন না থেতৃর

ক্লে লেখা-পড়া সমাপ্ত হয়, বত দিন না থেতৃ ছ পয়সা উপার্জন

করিতে পারেন, তত দিন তিনি থেতৃর বিবাহ দিবেন না।

\*\*

কিন্তু কন্তাভার-প্রস্ত লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন?
রীমহরির নিকট তাঁহারা নানাত্রপ বিনতি করিতে লাগিলেন।
অবশেষে রামহরি মনে করিলেন,—"দূর হউক। এক স্থানে কথা
দিয়া রাখি। তাহা হইলে সকলে আর আমাকে এরপ বাস্ত
করিবে না।"

এই মনে করিয়া তিনি আনেক গুলি কলা দেখিলেন। শেষে জন্মেজন বন্দ্যোপাধাানের ক কলাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজন বাবু সক্ষতিপন্ন লোক ও সন্ধংশজাত। রামহরি কিছ ভাহাকে মুঠিক কথা দিতে পারিলেন না। খেত্র মার্ম মত না লইনাকি করিয়া তিনি কথা ছির করেন ?



### একাদশ পরিচ্ছেদ।

#### मश्क ।

কল্পাবতীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে नागिन। कञ्चावजीत जाल नमिक जात्मा, कञ्चावजीत शात्न हाख्या याग्र ना। तः है डिब्बन धत् धत्, जिल्दा इहेटल (यन क्यांकि ताहित श्रेटाउह : बन थारेटन एवन जन दिया यात्र। भनीवती जन अन नव, क्रम अनम्, स्वन পुकूली कि ছবি थानि। मूथथानि स्वन विधाछ। কুঁদে কাটিয়াছেন। নাকটা টিকোলো-টিকোলো, চকু ছুটা টানা. इक्द भाजा नीर्ष, पन ও वात क्रकावर्ग। हकू कि क्षिए नी हि করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অদ্ভুত শোভার আবির্ভাব হর। এইরপ চকু হইটীর উপর বেরপ সরু সরু, কাল কাল, ঘন ভুকতে মানার, কল্পাবতীর তাহাই ছিল। গাল হুটা নিতান্ত পূর্ণ नरह, कि इ शंतिरत (दोन পড़। उथन त्महे शांतिमाथा, दोन-ৰাওয়া মুথধানি দেখিলে শক্তর মনও মুগ্ধ হয়। ঠোট ছট্ট পাতলা। शांन थाटेट रह ना, 'आशना-आशनि मनारे हुक् हुक् अता। কথা কহিবার সময়, এই ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা হুধের মত इरे ठांत्रिम मांछ त्मिराङ পाख्या यात्र, उथन मांड खिन (यम अक् ঝক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, খোর কাল, ছাড়িয়া দিলে, কোঁকড়া কোঁকড়া হইয়া পিটের উপর গিয়া পড়ে। সমুথের

সিঁ থিটা কে যেন তৃলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্থ্য কথা, কন্ধাবতী একটা প্রকৃত স্ক্রী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হয়, বার বার দেখিয়াও আশা মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কন্ধাবতী যখন দেভিদিটি করিয়া খেলা করেন, তথন যথার্থ ই যেন বিজ্ঞলী খেলিয়া বেডায়।

এখন কন্ধাবতীর বয়স হইয়াছে। এখন কন্ধাবতী সেরূপ আর দোড়াদোড়ি করিয়া থেলিয়া বেড়ান না। তবে কি জন্ত একদিন একটু ছুটিয়া বাটী আসিয়াছিলেন। ত্রমে মুথ ঈবং রক্ত বর্ণ হইয়াছে, গাল দিয়া সেই রক্তিমার আভা বেন কুটিয়া বাহির হইতেছে সমস্ত মুথ টল্ টল্ করিতেছে, জগতে কন্ধাবতীর রূপ তথন আর ধরে না।

মা, তাহা দেখিবা, তমু রাষকে বলিলেন,—"তোমার মেরের পানে একবার চাহিরা দেখ ! এ দোনার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও নাণ কলাবতী শ্বয়ং লক্ষী। এমন স্থলকণা মেয়ে জনমে কি কথনও দেখিবাছ ? মা বদি এই অভাগা কুটারে আদিয়াছেন, তো, মাকে জনাহা করিও না। মা যেরপ লক্ষী, সেইরপ নারায়ণ দেখিয়া মা'র বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।"

তত্ব রাষ কলাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তত্ব রায়ের মন কথনও এরূপ চকিত হয় নাই। তত্ব রায় ভাবিলেন,—"এ কি । একেই ব্রাঝ লোকে অপত্যক্ষেহ বলে ।"

ন্ত্রীর কথার তমু রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তত্ব রায়ের স্ত্রী স্থামীকে বলিলেন,—"দেখ, কন্ধা-বতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমার একটা কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। ভাল, মহুষ্য-জীবনে তো আমার একটা সাধও পূর্ণকর!"

তমু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি তোমার সাধ ?"

ল্পী উত্তর করিলেন,— "আমার সাধ এই বে, ঝি আমাই দইরা আমোদ আহলাদ করি। ছই মেরের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ণ হইল না, দিবারাত্রি বোর ছংথের কারণ হইল। বা ছউক, সে যা হইবার তা হইরাছে; এখন কছাবতীকে একটা ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেরে ছইটা 'বলে বে, 'আমাদের কপালে যা ছিল, তা হইয়াছে, এখন ছোট বোন্টাকে স্থী দেখিলে আমরা স্থবী হই'।"

র্ত্তীবল, পুত্র বল, কলা বল, টাকার চেয়ে তমু রাষের কেংই প্রির নর। তথাপি, করাবতীর কথা পড়িলে, তাঁহার মন কিয়েপ করে। সে কি মমতা, না আতর ? দেবীরূপী করাবতীকে সহসা বিসর্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে ছরস্ত অর্থ লোভও অলের। তিতুবল-মোহিনী কলাকে বেচিয়া তিনি বিপুগ অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আল সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া কেলেন ? তমু রায়ের মনে আল ছই ভাব। এরপ শহটে তিনি আর কথনও পড়েন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক্রিয়া তত্ত্ব রাষ বলিলেন,—"আছল! আমি না হয়, ক্লাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম! কিন্তু ঘর ছুইতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আজ কা'ল যেরপ বাজার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে স্থপাত মিলেনা। তার কি করিব ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আছো! আমি যদি বিনা টাকায় স্থ-পাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল ?"

তত্বায় জিজ্ঞাদা করিলেন,—"কোথায় ? কে ?"

স্ত্রী বলিলেন,—"বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বৃদ্ধি-স্থাদি লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও না ?"

তমু রায় বলিলেন,—"ইক বলনা শুনি ?"

দ্বী উত্তর করিলেন,—"কেন, খেতু ?"

তল্প ঝাম বলিলেন,—"তা কি কথনও হয় ? বিষয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই ; এরপ পাত্রে আমি কন্ধাবতীকে কি করিয়া শিই। ভাল, আমি না হয় কিছুনা লইকাম, মেয়েটী বাহাতে স্থথে থাকে, হ্থানা গহনা-গাঁটি পরিতে পার, তা তো আমাকে করিতে হইবে ?"

তহু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তা, থেতুর কি ক্ষনও ভাল হইবে না? তুমি নিজেই না বল? যে, 'থেতু ছৈলেটা ভাল, থেতু তু পরসা আনিতে পারিবে।' যদি কপালে থাকে, তো থেতু হইতেই" কয়াবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু, গহনা হউক আর নাই হউক, ছেলেটা ভাল হয় এই আমার মনের বাসনা। থেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোথার পাইবে, বল দেখি? মা ক্ষাবতী আমার যেমন বন্ধী, থেতু তেমনি হল'ভ স্থাত্ত। এক বোটায় হুটা ফুল সাধ করিয়া বিধাতা যেন গড়িয়াছেন।"

তহু রায় বলিলেন,—"ভাল, সে কথা তথন পরে বুঝা ঘাইবে। এখন সাড়া-তাড়ি কিছু নাই।"

আরও কিছু দিন গত হইল। কলিকাতা হইতে থেতুর মা'র নিকট এক থানি চিঠি আসিল। সেই চিঠি থানি তিনি তত্ম রায়কে দিরা পড়াইলেন। পত্র থানি রামহরি লিথিয়াছিলেন। তাহার মর্শ্ম এই—

"খেতুর বিবাহের জন্য অনেক লোক আমার নিকট আদিতেছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। আমার ইছ্ছা
যে, লেখা-পড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর থেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু
কক্সাদায়-প্রস্ত বাক্তিগণ সে কথা শুনিবেন কেন ? তাঁহারা বলেন,
'কথা স্থির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হর পরে হইবে।' আমি অনেকশুলি কন্যা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জয়েজয় বাবুর কর্তা
আমার মনোনীত হইয়াছে। কল্তাটী স্থলরী, ধার ও শাস্ত। বংশ
সং, কোনও দোর্থ নাই। মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী বর্ত্তমান। কল্তার
পিতা সঙ্গতিপর লোক। কল্তাকে নানা অলয়ার ও জামাতাকে নানা
ধন দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করিবেন। একলে আপনার কি মত
জানিতে পারিলে, কল্তার পিতাকে আমি স্ঠিক কথা দিব।"

পত্র থানি পঞ্জিয়া তত্ম রায় অবাক্। ছংশী বলিয়া যে থেতৃকে তিনি কল্লা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই থেতৃকে জাম তা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে! , ধেতৃর মা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন,— "আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজাসা করা কেন? তুমি বাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটা বাসনা ছিল; বথন দেখিতেছি সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তথন সে কথার আবে আবে শ্রক নাই। ত

এই পত্র পাইয়া, রামহরি থেডুকে সকল কথা বলিলেন, আরি এ
বিষয়ে থেতুর কি মত, তাহা জিজ্ঞানা করিলেন।

থেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশর! মা'র মনের বাসনা কি তাহা
আমি বুঝিয়াছি। যত দিন মা'র মনের সাধ পূর্ণ হইবার কিছু
মাত্রও আশা থাকিবে, তত দিন কোনও স্থানে আগনি কথা
দিবেন না।"

রামহরি বলিলেন,— হাঁ তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি একণে কোনও স্থানে কথা দিব না।"

'থেতুর অন্ত স্থানে বিবাহ হইবে' এই কথা শুনিয়া ককাবঁতীর শ একবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্তি দিন কাল্লা-কাটনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে তন্তু রারও কিছু চিঞ্জিত হইলেন। 'তিনি ভাবিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইরাছি। তুইটা বিধবা গলার, পুজুটা মুর্থ। এখন একটা অভিভাবকের প্রয়োজন। থেকু যেরপ' বিদ্যা শিকা করিতেছে, থেকু যেরপ স্থবোধ, তাহাতে পরে তাহার নিশ্চর ভাল হইবে।" আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না পারুক; পরে, মাসে মাসে আমি তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু লইব।"

এইরপ ভাবিরা চিস্তির। তম রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি যুদি থেতুর সহিত কল্পাবতীর বিবাহ দ্বির করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি থরচ পত্র কিছু করিতে পারিব না।"

এইরপ অনুমতি পাইয়া তন্তু রায়ের স্ত্রী, তৎক্ষণাৎ থেতুর মা'র নিকট দৌড়িয়া যাইলেন, আর থেতুর মা'র পায়ের ধ্লা লইয়া তাঁহাঝে দক্ল কথা বলিলেন।

বেতৃর মা বলিলেন,— "কঞ্চাবতী আমার বৌ হইবে, চিরকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন্! ছই দিন আগে যদি বলিতে? অন্ত স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিথিয়াছি। রামহরি নদি কোন স্থানে কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা আর নড়িবার নয়। তাই আমার মনে বড় ড়য় হইতেছে।"

তম্বারের স্ত্রী বলিলেন,—"দিদি! বখন তোমার মৃত আছে, তথন নিশ্চর কন্ধাবজীর সহিত ধেতুর বিবাহ হইবে। তুমি এক থানি চিঠি লিথাইরা রাথ। চিঠি থানি লোক দিয়া পাঠাইরা দিব।"

• তাহার পর দিন থেতুর-মা ও কলাবতীর-মা, ছই জনে মিলিয়া কলিকাতার লোফ্ পাঠাইলেন। থেতুর মা রামহরিকে এক থানি পত্র লিথিলেন।

খেতৃর মা লিখিলেন বে,—"ককাবতীর সহিত খেতৃর বিবাহ হয়, এই আমার মনের বাসনা। একণে তত্ত্বায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই অন্ত আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্ত কোনও স্থানে যদি খেতৃর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা ককাবতীর সহিত স্থির করিয়া তত্ত্বায়কে প্র লিখিবে।" ুএই চিঠি পাইমা রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও ধেতু, সকলেই আনন্দিত হুইলেন।

থেতুর হাতে পত্রথানি দিয়া রামহরি বলিলেন,—"তোমার মা'র জাজা, ইহার উপর আরু কথা নাই।"

•থেতু বলিলেন,—"মা'র যেরপ অহুমতি, সেইরপ হইবে। তবে ভাঙাভাড়ি কিছুই নাই। তহু কাকা তো মেরে গুলিকে বড় ক রিয়া বিবাহ দেন। আবার হই তিন বৎসর তিনি অনায়াসেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাস গুলিও হইয়া যাইবে। তত দিনে আমি হ পয়সা আনিতেও শিথিব। আপনি এই মর্মে তহু কাকাকে পত্র লিখুন।"

রামহরি তম্থ রায়কে সেইরপ পত্র লিখিলেন। তম্থ রায় সে কথা স্বীকার্ব করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছু মাত্র হুঃথ হইল না, বরং তিনি আংহলাদিত হইলেন।

• তিনি মনে করিলেন,—"জীর কারা-কাটিতে আপাততঃ এ কথা স্বীকার করিলাম। দেখিনা, থেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি না ? যদি পাই—" আছো, সে কথা তথন পরে বুঝা যাইবে।"

থেতুর মা, নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন,—"র্দ্ধ ইইয়া তমু রায়ের ধর্মে মতি হইতৈছে।"

কশ্বাবতী আজ কয় দিন বিরস-বদনে ছিলেন। সকলে আজ কশ্বাবতীয় হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইয়া বিরলে বসিয়া কত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, ভাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটা বিভাগ। স্বতরাং কলাবতী যে তাহাকে মনের কথা বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্যা কি ?



### षानग शतिराष्ट्रम।

#### ষাঁড়েশ্বর।

একধার পূজার ছুটির কিছু পূর্ব্বে, কলিকাতার পথে, ধেতুর সহিত ধাঁডেখরের সাক্ষাৎ হইল।

বাঁড়েখন বলিলেন,—"থেডু! বাড়ী ঘাইবে কবে ? আমি গাড়ী ঠিক করিমাছি, বদি ইচ্ছা কর, তো আমার গাড়ীতে তুমি ঘাইতে পার।"

থেতু উত্তর করিলেন,—"আমার এখনও স্কুলের ছুটি হর নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।"

বাঁড়েশ্বর জিজ্ঞানা করিলেন,—"থেতু ! তোমার হাতে ও কি ?"

•বেতু উত্তর করিলেন,—"এ একটা সিংহানন। মা প্রতিদিন
মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করেন, তাই, মা'র জন্ত একটা পাধরের
শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্ত এই সিংহানন।"

বাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিবটী তোমার কাছে আছে? কৈ দেখি ?"

থেতু শিবটী পকেট হইতে বাহির করিয়া ধাঁড়েখরের হাতে দিলেন। •

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"শিবটা পকেটে রাখিয়াছিলে? খুব ভক্তি তো ভোমার ?"

â

বেতৃ উত্তর করিলেন,—"শিবের তো এখনও পূজা হয়,নাই ! তাতে আর দোষ কি ?"

वां एवं व वितानन,—"ठां हे वितालि !"

এই কথা বলিয়া ঘাঁড়েশ্বর শিবটা পুনরায় থেতুর হাতে দিলেন।

এ-কথায় দে-কথায় যাইতে যাইতে, যাঁড়েশর বলিলেন,— "এই বে, পাদ্বি সাহেবের বাড়ী! পাদ্বি সাহেবের সঙ্গে তোমার তো আলাপ আছে! এস না ? একবার দেখা করিয়া যাই!"

বাঁড়েশর ও ধেতু, গুইজনে পাদ্রি সাহেবের নিকট যাইলেন।
পাদ্রি সাহেবের সহিত নানারপ কথাবার্তার পর, বাঁড়েশর
বিলিলেন,—"আর শুনিয়াছেন, মহাশর্ম? মা পূজা করিবেন বলিয়া,
থেতু একটা পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটা থেতুর পকেটে
রহিয়াছে।"

পাদ্রি সাহেব বলিলেন, "জঁগ! সে কি কথা! ছিছি, থেতু! তুমি এমন কাজ করিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমাদের জন্য যে আমরা এত স্কুল করিলাম, সে সব রুধা হইল। এই বাঙ্গানীজাতি মিথ্যাবাদী, ফেরেবী, জালিরাত, বদ্মারেশ, পাষ্ড, নরাধ্ম, দাস, দাসের বেটা দাস, দাসের নাতি দাস।"

থেতৃ বলিলেন,—"আহা! কি মধুর ধর্মের কথা আজ শুনিলাম! সর্কাশরীর শীতৃল হইয়া গেল। ইচ্ছা করে এথনি খুটান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিয়ে আয়্রন, আর বিলম্ব করেন কেন? আমার মাধায় দিন, দিয়া আমাকে খুটান করুন । বাঙ্গালিদের উপর চারি দিক্ হইতে বেরুপ আপনারা সকলে মিলিয়া স্থা বর্ষণ করিতেছেন, তাতে বাঙ্গালিদের মন খৃষ্টার ধর্মামৃত রসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন কি আর? এই সব পট্ পট্ করিয়া খুষ্টান হয় আর কি ? আকার, আমেরিকার কালা-খুষ্টানদের উপর আপনাদের বেরুপ ত্রাত্তাব, তা যখন লোকে ভনিবে; আর, আফ্রিকার নিরন্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের বেরুপ দয়া-মায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে না, সব খুষ্টান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম।"

এই কথা বলিয়া থেতু • দেখান ছইতে প্রস্থান করিলেন। বাঁড়েশ্বরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পথে থেতু যাঁড়েখরকে জিজাসা করিলেন,—"শুনিতে পাই আপনি প্রতিদিন হরিদন্ধীর্ত্তন করেন। তবে পাদ্রি সাহেবের নিকট আমাকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন ?"

বাঁড়েশর বলিলেন,—"উপহাস আর তোমাকে কি করিলান ? সে যাহা হউক, সন্ধ্যা হইরাছে, আমার হরি-সন্ধীর্ত্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে ? দেখিলেও পুণ্য আছে।"

বাঁড়েখরের বাসা নিকট ছিল। থেতু ও বাঁড়েখর, ছইজনে সেইথানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। থেতু দেখিলেন যে, বাঁড়েখরের দালানে ক্রি-সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু, বাঁড়েখর সেথানে না যাইয়া, বরাবর উপরের বৈটক-থানার ঘাইলেন। থেতুকে সেই থানে বসিতে বলিয়া বাঁড়েখর বাটীর ভিতর গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে যাঁড়েখর ফিরিয়া আসিলেন ও থেতুকে বলিলেন,—

"থেতু । চল, অন্ত খরে যাই।"

শেতৃ অন্থ ঘরে গিয়া দেখিলেন যে যাঁড়েখরের আবার ছইটী বন্ধু সেথানে বসিয়া আছেন। সেথানে থানা থাইবার সব আয়োজন ছইতেছে।

নীচে হরি-সন্ধীর্ত্তন চলিতেছে। যাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের একজন চাঁই।

অলকণ পরে থানা থাওয়া আরম্ভ হইল। ছুইজন মুসলমান পরি-বেষণ করিতে লাগিল।

থেতু বলিলেন,—"আপনারা তথে আহারাদি করুন্, আমি এখন যাই।"

বাঁড়েখর বলিলেন,—"না না, একটু পাক না, দেথ না, দেখিলেও পুঁলা আছে। এথন যা আমরা ধাইতেছি, ইহা মাংদের ঝোল, ইহার নাম অপ, একটু স্থপ্যাইবে ?"

থেতু,বলিলেন,—"এ সব জব্য আমি কথনও থাই নাই, আমার প্রাকৃতি হয় না। আপনারা আহার করুন্!"

আবির কিছুক্ষণ পরে যাঁড়েখর বলিলেন,—"থেডু! এখন যা ধাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ ধাইতে দোঘ কি? এজ টু ধাও না?"

থেতু বলিলেন,—"মহাশয়! আমাকে অন্নুরোধ করিবেন না। আপনারা আহার করুন। আমি বিদয়া থাকি।"

र्वाएम्बत रिलान,--"তবে ना इग्न, এই এकটু थाए। इंहा

অতি, উত্তম ব্যাণ্ডি। পাদরি সাহেবের কথার মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু ধাইলেই এখনি সব ভাল হইয়া ঘাইবে।"

থেতু বলিলেন,—"মহাশয় ! যোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অমুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি বাড়ী যাই।"

বাঁড়েশরের একটা বন্ধু বলিলেন,—"তবে না হয় একটু হাম আর
মুরগী থাও। এ হাম—-বিলাতি শৃকরের মাংস। ইহা বিলাত
হইতে আদিয়াছে। অভক্ষ্য গ্রাম্য শৃকর। বিলাতি শৃকর থাইতে
কোনও দোষ নাই। আর এ মুরগীও মহা-কুকুট, রামপাকি বিশেষ।
হগ্পাহেবের বাজার হইতে কেনা, যে দে মুরগী নয়।"

বাঁড়েখবের অপর বন্ধু বলিলেন,—"এইবার ভি—র কটলেট আসিয়াছে। ১থেতু বাবু নিশ্চয় এইবার একটু থাইবেন।"

থানসামা এবার কি জব্য আনিয়াছিল, সে কথা আরে শুনিয়া কাল নাই। নীচে হরিসঙ্গীর্তনের ধ্ম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ংক্ষণ পরে তিন বন্ধতে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তথন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া থেতুকে ধরিলেন, অপর জন থেতুর মুথে ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিতে চেটা করিলেন। ঘাঁড়েশ্বর বাসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

থেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধারুয়ি ছুই জনকেই ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর মেজটী উলটাইয়া কেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাশ, সন্মুখে যাহা কিছু পাইলেন, ্আছাড় মারিয়া তাঙ্গিরা ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযক্ত করিয়া দ্বেখান হইতে থেতৃ প্রস্থান করিলেন।

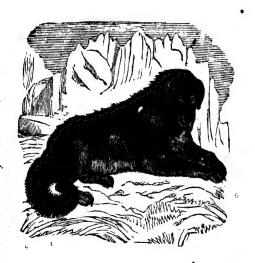

### ত্ররোদশ পরিচ্ছেদ।

#### বিভয়না।

দেখিতে দেখিতে তিন বংসর কাটিয়া গেল। থেতুর এক্ষণে কুড়ি বংসর বয়স। কুলের যা কিছু পাস ছিল, থেতু সব পাস-গুলি দিলেন। বাহিরেরও ছই একটা পাস দিলেন। শীঘ একটা উচ্চপদ পাইবেন, থেতু এরূপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির জী ভাবিলেন যে, একণে খেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিনস্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহার। খেতুর মাকে পত্র লিখিলেন।

পত্রের প্রভাতের থেতুর মা অভাভ কথা বলিয়া অবশেষে কিথিলেন,—"তমু রায়কে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই। আজ কাল সে বড়ই বাস্ত, তাহার দেখা পাওয়া ভার। জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মহাসমারোহে প্রাদ্ধ হইবে, এই কার্য্যে তমু রায় একজন কর্তা হইয়াছেন। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রীর ধন্ত কপাল! পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে জাজলামান বাধিয়া, অশীতিপর স্বামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পারে ? যথন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যায়, তথন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাধা সিকুর দিয়া দিয়াছে, আর ভাল একথানি কস্তাপেড়ে

কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। আহা ! তথন কি শোভা হইয়াছিল ! যাহা হউক, তহু রায়ের একট্ অবদর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।"

কিছু দিন পরে থেতুর মা, রামহরিকে আর একথানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম এই,—

"বড় ভয়ানক কথা ভনিতেছি। তমু রায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়া-মায়া নাই, তাহার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই। শুনিতেছি, দে না-কি জনার্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে। কি ভয়ানক কথা! আর জনার্দন চৌধুরীও পাগল হইয়াছে না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিবে বর্তমান। বয়সের গাছ পাথর নাই। চলিতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া। তার আবার এ কুবুদ্ধি কেন? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে. এইরূপ করিতে হয় না-কি? তিনি বড়মাতুর, জমিদার, না হর রাজা! তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশুর হইতে হত ? বুদ্ধ মনে, ভাবে না যে, মৃত্যু সন্নিকট ? যেক্লপ তাহার অবস্থা, তাহাতে আর ক্ষম দিন ? লাঠি না ধরিয়া একটী পাঁ চলিতে পারে না। কি ভয়ানক কথা। আর তত্ত্বায় কি নিক্ষা। ছধের বাছা-কশ্বাবতীকে কি করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিবে? কঙ্কাবতীর কপালে কি শেষে এই ছিল ? ककावजीत मारे मधुमाधा मुख्यानि मत्न कतिल, वुक काछिता योद्धन ভনিতে পাই, কন্ধাবতীর মা না কি রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন। है আমি তাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আদেন নাই। বলিয়া

## জনাৰ্দ্দন ও গোবৰ্দ্দন।



व्यधिक वयम इय नारे।



করেন নাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন,—"তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুত্র মা'র নিকট ঘাইলেন। মাকে বলিলেন,—
"মা ! জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা সক'স্থির করিয়া আদিয়াছেন।"

মা'র মাণায় যেন বজাঘাত পড়িল! মা বলিলেন,—"সে কি রে ? ওরে সে কি কথা! ওরে জনার্দন চৌধুরী যে ভেকেলে বুড়ো! তার যে বয়সের গাছ পাধর নাই! তার সঙ্গে কন্ধাবতীর বিবাহ হবে কি-রে ?"

পুত্র উত্তর করিলেন,—"বৃট্ডা নয় তো কি ষ্বো ? না সে থোকা ? জনার্দন চৌধুরী তুলো করিয়া ছধ থায় না-কি? না ঝুম্ঝুমি নিয়া থেলা করে? মা যেন ঠিক্ পাগল! মা'র বৃদ্ধি ভদ্ধি একেবারে নাই। কলাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গারে যেথানে যা খেরে গহনা দিবে, তালুক মূলুক দিবে, বাবাকে ছই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া ঘাইলে কলাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। খুড়-থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আুহলাদের কথা। শক্তি সামর্থ্য থাকিলে এখন কত দিন বাচিত তার ঠিক কি? মা! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই।"

এ কথার উপর আর কথা নাই। মা একেবারে বসিরা পড়িলেন। অবিরল ধারার তাঁহার চকু হইতে অঞ্চ বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন যে, "হে পৃথিবি! তুমি ছই ফাঁক হও যে, তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি।" মেয়ে ছইটাও অনেক কাঁদিলেন; কিছ कि इ (उहे कि इ हरेन ना। कक्षावडी नीवव। आन याहात्र क्षु धु করিয়া পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে গ

मा ও প্রতিবাদীদিগের নিকট হইতে, থেতু এই দকল কথা श्वनित्तन ।

খেতৃ প্রথম ভন্ম রায়ের নিকট যাইলেন। তন্ম রায়কে অনেক বুঝাইলেন। থেতু বলিলেন,—"মহাশয়! এরূপ অশীতিপর বুদ্ধের সহিত কল্পাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না हम ना मिरवन, किन्छ এक है। ऋशास्त्र होर्ड मिन। महामम यमि স্থপাত্রের অমুদন্ধান করিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া তত্ম রায় ও তত্মরার্মের পুত্র, থেতুর উপর অতিশন্ত রাগায়িত হইলেন। নানাক্রপ ভর্পনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে ভাড়াইয়া দিলেন।

नित्रक्षनरक मरत्र कंतिया (थकु ठाहात পর জনার্দন চৌধুরীর নিকট গমন করিলেন। হাত বো**ড়** করিয়া, অতি বিনীতভাবে, জনার্দ্দন চৌধুরী দে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর খেতু যথন তাঁহাকে ছই একবার বৃদ্ধ বলিলেন, তথন রাগে তাঁহার সঞ্চ শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শ্লেমার ধাতু, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাসি আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সকলে বোধ করিল দম ষ্কাটকাইয়া তিনি বা মরিয়া যান।

কাসিতে কাসিতে ভিনি বলিলেন,—"গলাধাকা দিয়া এ ছোঁড়াকে আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।"

অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ থেতুর গলাধাকা দিতে আসিল।

থেতু, জনার্দন চৌধুরীর লাঠি গাছটা তুলিয়া লইলেন। পারি-বদবর্গকে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—"তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দত্তে তেইমাদের মুগুপাত করিব।"

পেতৃর তথন সেই ক্র মুর্তি দেখিয়া ভয়ে সকলেই আকুল হইল। গলাধাকা দিতে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয় পক্ষকে সাস্থনা করিয়া, থেতৃকে সেথান হইতে বিদায় করিলেন ।

পেতৃ চলিয়া গেলেন। তীবুও জনার্কন চৌধুবীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, থক থক কবিয়া ঘন ঘন কাসি আসিতে লাগিল।

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—ছোঁড়ার কি আম্পর্জী! আফ্লাকে কি না বুড়ো বলে!"

গোবর্জন শিরোমণি বলিলেন,—"না না! আপনি বৃদ্ধ কেন ইই-বেন ? আপনাকে ধে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।"

় বাঁড়েশ্বর দেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাঁড়েশ্বর বলিলেন,— "হয় তো ছোকরা মদ থাইয়া আদিয়াছিল! চক্ষু হুইটা বেঁন ঠিক জবা ফুলের মত, দেখিতে পান নাই ?"

নিরঞ্জ বলিলেন,—"ও কথা বলিও না! বারামদ থায়, তাঝু থায়। কে মদ-মূর্ণী থায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে নিথ্যা অপবাদ দিও না।"

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

#### शर्माधत-सःवीत ।

গদাধর ঘোষ আদিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়কে কুতাঞ্জলিপুটে নমস্বার করিয়া অতি দূরে সে মাটীতে বদিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"কেমন হে গদাধর! এ কি কথা ভানিতে পাই? শিবচল্লের ছেলেটা, ঐ থেতা, কি থাইয়াছিল ? ভূমি কি দেখিয়াছিলে? কি ভানিয়াছিলে ? তাহার সহিত তোমার কি কথা বার্তা হইয়াছিল ? সমুদয় বল, কোনও বিষয় গোপন করিও না।"

গদাধর বলিল, – "মহাশয়! আমি মূর্থ মারুষ। অত শত জানি' দা যাহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি।"

গদাধর বলিল,—"আর বংসর আমি কলিকাতার গিরাছিলাম। কোণার থাকি? তাই রামহরির বাসার গিরাছিলাম। সন্ধা বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এক মিন্দৈ হাঁড়ি মাথার করিয়া পথ দিয়া কি শব্দ করিতে ক্ষিতে মাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটা বাটার ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর থেতুকে বলিল,—'কাকা, কাকা! কুলকী যাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও।' থেতু তাহাকে ছুই পয়লার কিনিয়া দিলেন। তাহার পর থেতু আমাকে জিজালা করিলেন,—

'গদাধর! তুমি একটা কুলকী থাইবে।' আমি বলিলাম 'না मामाठीकूत । जामि कूनकी थारे ना । तामरति वावृत ছেলে थिजूक বলিল,—'কাকা! ভূমি থাইবে না ?' থেতু বলিল,—'না, আমার পিপাদা পাইয়াছে, ইহাতে পিপাদা ভাঙ্গে না, আমি কাঁচা বর্ধ খাইব।' এই কথা বলিয়া খেতু বাহিরে যাইলেন। কিছুক্ষণ প্ররে একটা সাদা ধব্ধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী আনিলেন। সেই চিলটী ভাঙ্গিয়া জলে দিলেন, সেই জল খাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞানা করিলাম,—'দাদাঠাকুর। ও কি १' থেতু বলিলেন,—'ইছার নাম বরধ। এই গ্রীম কালের দিনে यथन वृष् ि शिशाना इम्र, उथन हैहा आल मिल कल भीउन इम्र। आमि जिल्लामा कतिलाम, - 'नानाठाकूत! मकन काँठ कि ज्ञान मिल, अन भौতन रत्र ?' (थेजू উত্তর করিলেন,—'a काँठ नत्र, - এ বরখ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এই মাত্র। আকাশ হইতে যে শিল পড়ে, বর্থ তাহাই; সাহেবেরা বর্থ কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি ?' এই বীলিয়া আম হাতে একটু থানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আৰু হাত যেন করাত দিয়া কাটতে লাগিল। আমি হাতে সাথি পারিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। ভাহার পর থেতু বলিলেন,-পদাধর ! একটু থাইয়া দেখ না ? ইহাতে কোনও দোষ নাই। আমি বলিলাম,—'না দাদা ঠাকুর! তোমরা ইংরেজি পড়িয়াছ, তোমাদের সব থাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না।

আমি ইংরেজি পড়ি নাই। সাহেবেরা যে ক্রব্য কলে প্রস্তুত করেন সে ক্রব্য থাইলে আমাদের অধর্ম হয়, আমাদের জাতি বায়।"

চৌধুরী মহাশন্ধকে সংখাধন করিয়া গদাধর বলিলেন,—"ধর্মাব-ভার,! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। ভার পর খেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞানা করিলেন, অনেক সেকালের কথা-বার্ত্তা হইল, সে বিষয় এখানে আর বলিবার আবশ্রুক নাই।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, কি কথা হইরাছিল, ভূমি সমুদর বল। কোনও কথা গেঞান করিবে না।"

গোবৰ্দ্ধন শিরোমণিকে সংখাধন করিয়া গদাধর বলিল,—"শিরো-মণি মহাশয় ! সেই গরদওয়ালা বান্ধণের কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"সে বাজে কথা। সে কথা আর ভোমাকে । বলিতে হইবে না!"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, ধেতার সহিত তোমার কি কথা ইইয়াছিল, আমি সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। গরদওয়ালা ব্রান্ধণের কথা আমি অল্ল অল্ল শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কঁথা জানে। তবে ধেতা তোমাকে কি জিজ্ঞানা করিল, আর ভূমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

গদাধর বলিতেছে,—''তাহার পর ধেতৃ আমাকে জিজ্ঞাদা ুক্তিলেন,—'গদাধর! আমাদের মাঠে সে কালে না-কি মানুষ যারা

হইত ? আর তুমি মা-কি সেই কাজের একজন সদ্বায় ছিলেক आमि छेखत कतिनाम,—'मामाठीकुत ! छेठका वसत्म द्वाशाँत कि कतिशाहि, कि ना कतिशाहि, त्म कथांत्र अथन आत काल कि ह এখন তো আর সে সব নাই ? এখন কোম্পানির কড়া হকুম। (थेकु विशासन,-'का वटहें। करवे तम कारनत दिकारकामन कथा স্থামার শুনিতে ইচ্ছা হয়। ভূমি নিজে হাতে এসব করিয়াছ. তাই তোমাকে জিজ্ঞানা করিতেছি। তোমরা ছই চারি জন বা বুদ্ধ আছে, মরিয়া গেলে, আর এসব কথা ভূমিতে পাইব না। আর দেও, গ্রামের সকলেই তো জানে? যে তুমি এ কাজের এক জন দলার ছিলে!' আমি বলিকাম,—'না দাদাঠাকুর! আপ-নারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সন্ধার হইতে পারি ? व्यापनाता बाक्रप, व्यामारमत रमवछ। मक्रम कारखत मनीत আপনারা।' ভাছার পর খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে ভোমা-लित मलित ममीत (क हिल्म १' आमि विमाम,- 'आहा। আমাদের দুলের সর্দার ছিলেন কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এক সক্ষে কাজ -করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমরা কমল, কমল, বলিয়া ডাকিতাম। তিনি একণে মরিয়া গিয়াছেন।' থেডু তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গ্লাধর ! তোমরা কথনও ড্রান্ধণ মারিরাছ গ व्यामि विनाम,--- 'व्याखा। मार्कत मास थारन यारत शाह-তাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও লোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাথায় লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, দে কথা জিজ্ঞানা করিয়াও

মারিতে সেলে হলে না। প্রথমে মারিয়া কেলিতে হইও। তাহার পর গলার পৈতা থাকিলে আনিতে পারিভার রে, বে লোকটা আন্ধণ, না থাকিলে ব্ঝিতাম বে, সে শৃত্র। আর প্রাপ্তির বিবর य किन त्यक्रण चन्छ शाकिक त्मरे मिन त्मरेक्रण इहेक। कक হতজ্ঞগা পথিককে মারিরা শেবে একটা প্রসাও পাই নাই। ট্যাকে, কাচার, কোঁচার খুঁ বিয়া একটা পর্যাও বাহির হর নাই। प्त दविशेषा खुत्रारहात, इहे, वब्बाद! अथ हिनदेव बानू, होका কড়ি সঙ্গে নিরা চল। তানা তথু হাতে। বেটালের কি অন্যায় वन्न (मिथ, मांगांठाकुत ? अक्षी माञ्च मात्रिए कि क्य शतिसम হয় প থালি হাতে রাস্তা চলিয়া আমাদের সব পরিশ্রম বেটারা নষ্ট করিত।' থেতু আমাকে পুনরার জিঞাদা করিলেন,—'হা, शनांधतः। **गाञ्**षत् প्रांग कि महस्क वाहित हम ना १ के आसि त्रिनाम,-'नकरनत थांग नमान मद्र। रक्र वा नाठि थारेरा ना খাইছে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠুশ করিয়া এক ঘা খাইয়াই মরিয়া যার। আর কাহাকেও বা তিন চারি জনে পডিয়া পঞ্চাল খা লাঁটিভেও মারিতে পারা যায় না। একখার একজন ব্ৰাহ্মণকে মারিতে বড়ই কট হইয়াছিল।' থেকু আমাকে জিজাসা कतिरलन,--'कि इंदेशाहिन' ?"

গোবর্জন শিরোমণির পানে চাহিয়া গদাধর বালল,—"শিরোমণি মহাশর! দেই কণা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশর! আপনার আর ও সর পাপ কথা শুনিয়া কাল নাই। একণে ক্ষেত্রচক্ত কুইয়া কি কুরা ষার, আহ্ন, তাহার বিচার করি। সাহেবের জল পান কুরিরা অবশ্রুই তিনি সাহেবত্ব প্রাপ্ত হইরাছেন। তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই!"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না! থেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়ছিল, আমি সমস্ত শুনিতে চাই। ছেঁড়া বে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্রুই কোনও না কোনও ছুরভিদন্ধি থাকিবে। গদাধর! তাহার পর কি হইল, বল।"

াগদাধর পুনরায় বলিতেছে,—বেতৃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (स, 'बाक्यन मातिरङ कहे इहेब्राहिल रकन १' आमि विल्लाम,—'नाना ঠাকুর ! কোথা হইতে একবার তিন জন ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে গরদের কাপড় বেচিতে আদেন। গ্রামে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বাদার অবেষণে পথে পথে ফিরিতে ছিলেন। আমার সকে পথে দেখা হইল। একটা পাতা হাতে করিয়া আমি তথন গ্রাহ্মণের পদ্ধুলি আনিতে হাইতে ছিলাম। প্রভাহ আঁদ্রণের পদধূলি না ধাইয়া আমি কথনও জলগ্রহণ করি ना। ब्राक्षर्गं (मिथता यामि मिटे পाठात छाँशामत पर्मेश्नि नहेनाम, আর বলিলাম,—'আন্থন আমার বাড়ীতে আপনাদিগকে বাদা দিব ষ্ঠাহার। আমার বাড়ীতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিন मिन बहिरलन, व्यत्नक खिल कालफ व्यक्तिनन, व्यत्नक है।का পাইলেন। আমি দৈই সন্ধান কমলকে দিলাম ° কমলতে আমাতে পরামর্শ করিলাম যে, 'তিনটীকে সাবাড় করিতে হইবে।' हर्मक अञ्च काहारक अ किছ विनिधाय ना, कांत्रण जाहा हरेला जान

मिर्फ, इटेरव। कमनरक दनिनाम,—'कृषि आर्ग नित्रा मार्कत मास बारन नुकारेबा बाक। অতি প্রত্যুবে ইহাঁদিগকে আমি मान नहें हा याहेव। इहे बातहे ताहे थात कार्या नमांथा कतिव। তাহার পর দিন প্রভাবে আমি সেই তিন জন ব্রাহ্মণকে পথ (तथारैवात कना लहेबा ठिललाम। ज्यावात्र अमिन क्रमा (व. त्मा দিন ঘোর কোয়াসা হইয়াছিল, কোলের মাতুষ দেখা যায় না। নিৰ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্ৰ কমল বাহির হইয়া এক জ্ঞানের नाथात्र लाठि मातिलन, आमिश मिह नमत्र आत এक सत्नत्र মাথায় লাঠি মারিলাম। তুঁারা, ছই জনেই পড়িরা গেলেন। আমরা দেই হুই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় চৃতীয় ব্রাহ্মণটা প্লাইলেন। ক্মল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডিলেন আমিও আমণর কাজটা সমাধা করিয়া ওাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ, গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশ্রের বাটাতে গিয়া,—'ব্রহ্মহতাা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা কর্মন,—' এই বলিয়া আত্রন লইলেন। অতি সেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন,—'জীবন, ক্ষণভকুর! পদ্ম-পত্রের উপর জলের ভার। দে জীবনের জ্বন্ত এত কাতর কেন বাপু ?' এই বলিয়া ত্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া, বাটীর বাহিরে দিয়া, শিরোমণি মহাশন্ন ঝমাৎ করিয়া বাটীর ছারটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কমল পুনরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাডাইয়া লইয়া চলিলেন। बाक्षण यथन (मथितान रा. चात्र तका नाहे, कमन ठाँहारक धत्र धत्र

হইরাছেন, তথন তিনি হঠাৎ ফিরিরা কমলকে ধরিলেন। । কিছু करनज निमित्त घरे करन रही-एडि रहेन। हाजीव मक कमरनज শরীরে বল. কমলকে তিনি পারিবেন কেন ? কমল তাঁছাকে ষাটীতে ফেলিরা দিলেন, ওাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভি কুণ্ডলে পারের বৃদ্ধানুলি বসাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিভে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাক্ষণ-ছেবঙার এমনি কঠিন আংগ যে, তিনি অজ্ঞানও হন্না, মরেনও না। ক্রমাগত কেবল এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—'ছে मध्रुतन । आमारिक तका कता हर मध्रुतन । सामारिक तका কর। বাপ সকল। একাইত্যা হয়। কে কোপা আছ, আসিরা আমার প্রাণ রকা কর।' আমি পশ্চাতে পডিয়াছিলাম। কোন দিকে বান্ধণ পলাইরাছেন, আর কমল বা কোন দিকে গিয়াছেন, কোরাসার জন্য ভাষা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন আক্ষণের চীংকার ভ্রনিয়া আমি সেই দিকে দৌডিলাম। গিয়া দৈথি, ব্রাহ্মণ মাটীতে পড়িরা রহিয়াছেন, কমল তাঁহার নুকের উপরে, কমল স্থাপনার হুই হাত দিয়া আক্ষণের হুটা হাত ধরিয়া মাটীতে চাপিয়া রাথিয়াচেন, কমলের বাম পা মাটীতে ওহিয়াছে, দঞ্জিণ পা ব্রাক্ষণের উদরে, এই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ঘোরতর বলের সহিত বান্ধণের নাভিন্ন ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন,-'এ বামুন বেটা কি বজ্জাং! বেটা যে মরে নাছে। গদাধর ! नीय अकता वा इब कता जा ना स्टेटन विधाय ही कारत लाक

व्यातिका পिছरि ।' व्यामात शास्त्र छथन गाठि हिन ना । निकरि এক থান পাথর পড়িয়া ছিল। সেই পাথর থানি লইয়া আমি ব্ৰাহ্মণের মাথাটা ছেঁচিয়া দিলাম। তবে ব্ৰাহ্মণের প্রাণ বাহিত্র হইল। বাহা হউক, এই ব্রাহ্মণকে মারিতে পরিশ্রম হইরাছিল বটে, কিন্তু সেবার লাভও বিশক্ষণ হইয়াছিল। অনেক গুলি টাকা আর অনেক গরদের কাগড় আমরা পাইয়াছিলাম। কি করিয়া নশিরাম দর্দার এই কথা ভনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম.—'এ কাজে ভোষাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন?' কথার কথার কমলের সৃহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ বাধিরা উঠিল, ক্রমে মারা-মারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পৈতা हिं छित्रा नश्नितायक भाग नित्नत । कमन, छडे। हार्या दायन । সাক্ষাৎ অগ্নি ক্তরুপ। শিবা যজমান আছে। সেরুপ বাক্ষণের অভিশাপ বার্থ হইবার নহে। পাঁচ দাত বংদরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে এক জোড়া ভাল গরদের কাপড় আমুকা শিরোমণি মহাশরকে দিয়াছিলাম। যথন সেই গরদের কাণড় থানি পরিয়া, দোবজাটা কাঁথে কেলিয়া, ফোঁটাটা কাটিয়া, শিরোমণি মহাশয় পথে যাইতেন, তথন সকলে বলিত.—'আহা! যেন কল্প পুরুষ বাহির হইয়াছেন '' বয়স-কালে শিরোমণি মহাশ্যের রূপ দেখে (क ? नां, भिटतांमिंग महाभव ?"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"গদাধর! তোমার এরপ বাক্য

বলা উচিত নর। তুমি বাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছুই
জানিনা। পীড়া-শীড়ার তোমার বৃদ্ধি লোপ হইরাছে। আমি
তোমার জন্ত নারায়ণকে তুলদী দিব। তাহা হইলে তোমার
পাপক্ষর হইবে।"

নিরঞ্জন এই সমুদর বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন,—"হা মধু-অদন। হা দীনবন্ধ।"

জনার্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল, গদাধর ?"

গদাধর উত্তর করিল,—"তাহার পর আর কিছু হয় নাই।
বেত্, অনেক কণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অক্সমনত্ব ভাবে আমাকে
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একটু বর্ধ থাবে গদাধর ?' আমি
বর্ণিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আমি বর্ধ থাইব না, বর্ধ থাইলে
আমার অধুর্ম হইবে, আমার জাতি ষাইবে'।

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—"তবে তুমি নিশ্চয় বলিতেছ বে, থেতু বরক থাইলাছে ?"

গদাধর উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ, ধর্মাবতার!ু আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আপনি আক্ষণ! আপনার পারে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

#### বিকার।

গদাধরের মূথে সকল কথা শুনিয়া, জনার্দন চৌধুরী তথন তত্ত্ব রাম প্রভৃতি গ্রামের ভদ্র লোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জনার্দ্ধন চৌধুরী বলিলেন,—
"আজ আমি ঘোর সর্ব্ধনাশের কথা শুনিলাম। জাতি কুল, ধর্মকর্ম্ম,
সব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহদিগকে যে এক গণ্ডুব জল
দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে, মহাশন্ত ?"
জনার্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—"শিবচন্দ্রের পুত্র জৈ বে
থেতী, যে কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরেজি পড়ে,
সে বরফ থায়। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল।
শিরোমণি মহাশন্ত্র বিধান দিয়াছেন বে, বরফ থাইলৈ সাহেবছ
প্রাপ্ত হয়। সাহেবছ প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্ত্রব রাখিলে সেও
সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই থেতার সহিত সংস্ত্রব রাখিল সকলেই
আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক একেবারে মাথায় হাত দিয়া বিসিয়া পড়িলেন। স্ব্বনাশ! ব্রহ্ণ থার ? যাঃ, এইবার ধর্ম কর্মা স্ব গেল! সর্বের চেয়ে কিন্তু ভাবনা হইল বাঁড়েখরের। ডাক ছাড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্মগত প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কত যে তিনি "হায়, হায় !" করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব !

যাহা হউক, দর্ঝবাদি-সন্মত হইরা থেডুকে 'একঘোরে' কঁরা তির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ঐ কথার সার দিলেন না। নিরঞ্জন বলিলেন,—
"আমি থাকিতে থেতুকে কেহ একঘোরে করিতে পারিবে না।
আমরা না হয় ছ'ঘোরে হইয়া থাকিব।"

নিরঞ্জন আরও বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! আল প্রাতঃকাল হইতে বাহা দেখিলাম, বাহা শুনিলাম, তাহাতে ব্রিতেছি বে, ব্যের কলি উপস্থিত। নিদাফণ নর-হত্যা বন্ধ-হত্যার কথা শুনিলাম। চৌধুরী মহাশয়! আপনি প্রাচীন, বিজ্ঞ, লন্ধীর বরপুত্র; বিধাতা আপনার প্রতি প্রপ্রসয়। এ কুচক্র আপনাকে শোভা পায় না! লোককে লাতিচ্যুত করার কিছুমাত্র পৌকষ নাই পতিতকে উদ্ধার করাই মন্ত্রের কার্য্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন কলিয়াই উাহার নাম 'পতিত-পাবন' হইয়াছে। পৃথিবীতে সজ্জনকুত্র সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই বাঁড়েখরের মত স্বরাপানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে বাহারা উন্মন্ত, এই তম্ব রারের মত ঘাহাদিগের অপত্য বিক্রম-জনিত শুর গ্রহণে মানস কল্মিত, এই গোবর্দ্ধনের মত যাহারা বৃদ্ধত্যা-মহাপাতকে পতিত, সেই গণিত নরক-কীটেরা ধর্মের মর্দ্ম কি জানিবে ?"

• धरै रानिशा नित्रक्षन रिशान क्रेटिंड व्यक्षान क्रियन ।

নিরঞ্জন চলিয়া বাইলে, সোবর্জন শিরোমণি বলিলেন,—"বাঁড়েশ্বর বাবাজীকে ইনি গালি দিলেন। বাঁড়েশ্বর বাবাজী বীর পুরুষ। বাঁড়েশ্বর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ প্রামে আবার কে বাস করিতে পারে ?"

খেতৃ যে একবোরে হইরাছেন,—নিয়মিতরূপে লোককে সেইটা দেখাইবার নিমিন্ত, ত্রীর মাসিক প্রান্ধ উপলক্ষে জনার্দন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুস্থমঘাটী নিবাসী শিবচহুন্তর পুত্র, ক্ষেত্র, "বরফ" খাইরা ক্লন্তান হইরাছে।

সেই দিন রাত্রিতে বাঁড়েশর চারি বোতল মহরার মদ আনিলেন। তাঁরীফ শেথের বাড়ী হইতে চুলি চুলি মুরলী রাঁথাইরা আনিলেন। পাঁচ ইরার জুটিরা পরম হবে গান ভোজন হইল। একবার কেবল এই হবে ব্যাবাত হইবার উপক্রম হইরাছিল। থাইতে থাইতে বাড়ে হরের মনে উদর হইল বে, তারীফ শেব হর-ভো মুরলীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে। তাই তিনি হাত তুলিয়া লাইলেন, আর বলিলেন,—"আমার বাওয়া হইল না। বরফ মিশ্রিত মুরলী থাইয়া শেবে কি জাতিটী হারাইব দু" সকলে আনেক বুঝাইলেন যে, মুরলী বরফ দিয়া রায়া হয় নাই। ভবে তিনি পুনরার আহারে প্রস্তুত্ত ইইলেন। পান ভোজনের পর নিরঞ্জনের বাটাতে সকলে গিরী টিল ও গোহাড় ফেলিতে লাঞ্চিলেন। এইরপ ক্রমাণত প্রতি রাবিতে নিরঞ্নের বাটাতে চিক

ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহ্ করিতে না পারিরা, নির্দ্ধন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈত্রিক বাস্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া অক্ত প্রামে চলিয়া গেলেন।

থেতু বলিলেন,—"কাকা মহাশয়। আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।"

থেতুর মা'র নিকট যে ঝী ছিল, সে ঝীটী ছাড়িয়া গেল। সে বলিল,—"মা ঠাকুরাণী! আমি আর তোমার কাছে কি করিরা থাকি? পাঁচজনে তাহা হইলে আমার হাতে জল খাইবেনা।"

আরও নানা বিবরে থেতুর মা উৎপীড়িত হইলেন। ধেতুর মা বাটে স্নান করিতে বাইলে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দ্রে দ্রে থাকেন, পাছে থেতুর মা তাঁহাদিগকে চুইরা ফেলেন।

বে কমল ভট্টাচার্য্যের কথা গদাধর বোষ বলিয়াছিলেন, এক
দিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুখ ফুটিয়া থেতুর মাকে বাললেন,—"বাছা! নিজে সাবধান হইতে জানিলে, কেছ আর কিছু
বলে না!, বসিতে জানিলে উঠিতে হর না। তোমার ছেলে বরফ
খাইয়াছে, তোমাদের এখন জাতিটী গিয়াছে। তা রলিয়া আমা
দের সকলের জাতিটী মার কেন ? আমাদের ধর্ম কর্ম নাশ কর
কেন ? তা তোমার, বাছা, দেখিভেছি, এ ঘাটটী না হইলে আর
চলে না। সেদিন, মেটে কল্মীটী থেই কাঁকে করিয়া উঠিয়াছি,
আর তোমার গারের জলের ছটি। আমার গারে লাগিল, তিন
পর্ষসার কল্মীটী আমাকে ক্রেলিয়া দিতে হইল। আমাকে পুনরার

মান করিতে হইল। আমরা তোমার, বাছা, কি করিরাছি? বে, ছুমি মামাদের সঙ্গে এত লাগিরাছ?"

থেতুর মাকোনও উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন।

 ধেতৃ বলিলেন,—"মা! কাঁদিও না। এথানে আর আমরা অধিক দিন থাকিব না। এ গ্রাম হইতে আমরা উঠিয়া যাইব।"

ধেত্র মা বলিলেন,—"বাছা! অভাগীরা যাহা কিছু বলে, 
তাহাতে আমি হঃধ করি না। কিন্তু তোমার মুধপানে চাহিয়া 
রাত্রি দিন আমার মনের ভিতর আগুণ জলিতেছে। তোমার 
আহার নাই, নিজা নাই। ১ একদও তুমি হৃছির নও। শরীর 
তোমার শীর্ণ, মুথ তোমার মিলন। ধেতু! আমার মুধপানে 
চাহিয়া একটু হৃছির হও, বাছা!"

থেতু বলিলেন,—"মা! আর সাত দিন! আরু মাসের হইল
১০ তারিথ। ২৪ শে তারিথে কর্কাবতীর বিবাহ হইবে। সেই দিন
আশাটী আমার সমূলে নির্মূল হইবে। সেই দিন আমরা রুল্মের
বত এ দেশ ইইতে চলিয়া যাইব।"

পেতৃর মা বলিলেন,—"লাদেদের মেন্বের কাছে" শুনিনাম বে,
কল্পাবতীকে আঁর চেনা বার না। সে রূপ নাই, সে রং নাই,
সে হাসি নাই। আহা! তবুও বাছা মা'র ছংবে কাতর।
আপনার সকল ছংথ ভ্লিয়া, বাছা—আমার মা'র ছংবে ছংবী।
কল্পাবতীর মা রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন, আর কল্পাবতী মাক্লে
বুঝাইতেছেন।

শুনিলাম, সে দিন ক্ষাবতী মাকে বলিয়াছেন যে, "ৰাণু ছুমি কাঁদিও না। আমার এই কয় থানা হাড় বেচিয়া বাবা বাদি টাকা পান, তাতে হঃও কি, মা? এরণ কত হাড় শখান ঘাটে পড়িয়া থাকে, তাহার কয় কেহ একটা পয়সাও দেয় না। আমার এই হাড় ক-খানার যদি এত মূল্য হয়, বাণ ভাই সেই টাকা পাইয়া মদি স্থী হন, ভার কয় আয় আমরা হঃও কেন করি, মা? ভবে মা! আমি বড় ছর্মল হইয়াছি, শরীরে আমার স্থখ নাই। পাছে এই কয় দিনের মধ্যে আমি মরিয়া যাই, সেই তয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বাবা আমার উপর বড় রাগ করিবেন্ণ আমি তো ছাই হইয়া য়াইব, কিন্তু আমাকে তিনি যথনি মনে করিবেন, আর তথনি কত গালি দিবেন।"

্রেডুর মা প্ররায় কলিলেন,—"থেডু! কছাবতীর কথা যা আমি শুনি, তা ভোমাকে বলি না, পাছে ছুমি অধৈষ্ট হইরা পদ। কঁছাবতীর বেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, ক্লাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।"

থেকু বলিলেন,—"মা! আমি তন্তু রায়কে বলিলাম যে, 'রাছ মহাশর! আপনাকে আমার সহিত কছাবতীর বিবাহ দিতে হইবে না, একটা স্থপাত্তের সহিত দিন। রামহরি দাদা ও আমি, ধনাত্য অ্পাত্তের অনুসদান করিয়া দিব।' কিন্তু মা! তন্তু রাম আমার কথা গুনিলেন না, অনেক গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমাদের কি মা? আমরা অভ প্রামে গিরা

বাল করিব। কিন্তু ক্লাবতী বে এখানে চিরছ:খিনী হইরা রহিল, দেই মা ছঃধ। আমি কাপুরুষ যে, ভাছার কোলও উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা ছঃখ। আর, মা, यनि কন্ধাবতীর বিষয়ে কোনও কথা শুনিতে পাও, তো আমাকে বলিও। আমার নিকট কোনও কথা গোপন করিও না। আহা! সীতাকে এ সমরে কলিকাতার কেন পাঠাইরা দিলান! শীতা যদি এথানে থাকিত, তাছা হইলে প্রতিদিনের সঠিক সংবাদ পাইতাম।"

থেতুর মা, তার পর দিন খেতুকে বলিলেন,—"আজ শুনিলাম, কন্ধাবতীর বড় জ্বর হইরাছে। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার যে জর হইবে, সে জার বিচিত্র কথা কি ? বাছার এখন প্রাণ রক্ষা হইলে হয়। জনার্দন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়া দিয়াছেন যে, বেমন করিয়া হউক, চারি দিনের মাধ্য কশ্বাবতীকে ভাল করিতে হইবে।"

্থেতৃ বলিলেন,—"তাই-তো মা! এখন কল্পাবতীর প্রাণ-টা রকা হইলে হয়। মা। ক্লাবতীর বিড়াল আদিলে এ ক্র দিন তাহাকে ভাল করিয়া ছধ মাছ থাইতে দিবে। হাঁমা! আমরা এখান হইতে চলিয়া ঘাইলে, কল্পাবতীর বিড়াল কি আমাদের বাড়ীতে আর আসিবে? না, বড়মাযুদের বাড়ীতে পিয়া আমাদিগকৈ ভুলিয়া যাইবে ?"

থেতুর মা কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চকু মুছিল লাগিলেন।

ভাহার পর দিন থেতুর মা জানিয়া আসিলেন যে, কল্পাবভীর জার কিছুমাত্র কমে নাই। কলাবতী অজ্ঞান অভিভূত।

ু এইন্ধপে দিন দিন কন্ধাবতীর পীড়া বাড়িতে লাগিল, কিছুই ক্ষিলুনা। সাত দিন হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলু।

সে দিন ক্ষাবতীর গায়ের বড় জালা, ক্ষাবতীর বড় পিপানা।
ক্ষাবতী একেবারে শ্যা-ধরা। ক্ষাবতীর সমূহ রোগ। ক্ষাবতীর
ঘোর বিকার। ক্ষাবতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই। ক্ষাবতী
লোক চিনিতে পারেন না। ক্ষাবতী এখন যান্, তখন যান্।





### কঞ্চাবতী।

## দ্বিতীয় ভাগ।



### প্রথম পরিচ্ছেদ।

......

নৌকা।

বড় পিপাদা, বড় গায়ের জালা ! কল্পাবতী মন্দ্র মনে করিলেন ;—

"बाहे, ननीत चाटि बाहे, त्यहे श्रीत्व विभिन्ना এक পেট जन शाहे, जात जारत जन माथि, जाहा हहेता भाषि शाहेत।"

নদীর ঘাটে বসিয়া কলাবতী জল মাথিতেছেন, এমন সময়ে কে বলিল,—"কেও, কলাবতী ?"

ক্ষাবভী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতৈছে, ক্ষাবভী তাহা দ্বির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দুরে কেবল একটী কাতলা মাছ ভাদিতেছে, আর ভূবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

প্নরার কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও, কন্ধাবতী ?"
কন্ধাবতী এইবার উত্তর করিলেন,—"হা গো আমি কন্ধাবতী।"
প্নরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি বড় গায়ের ন্ধালা,
তোমার কি বড় পিগাসা ?"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো, আমার বড় গান্তের জালা, আমার বড় পিপাসা।"

ুক আবার বলিল,—"তবে তুমি এক কাজ কর না কেন? নদীর মাঝ খাদে চল না কেন? নদীর ভিতর অতি স্থশীতল ঘর আুছে, সেধানে যাইলে ভোমার পিপাসার শান্তি হইবে, ভোমার শরীর জুড়াইবে 4"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"নদীর মাঝ খান বেঁগা আনেক দুর। সেথানে আমি কি করিয়া যাইব ?"

েদ বলিল,—"কেন ? ঐ বে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে ? ঐ নৌকার উপর বদিয়া কেন এদ না ?"

জেলেদের এক থানি নৌকার উপর গিয়া কলাবতী বৃদিলেন।

এমন সময় বাটীতে কলাবতীর অন্নসন্ধান হইল। "কলাবতী
কোথার গেল, কলাবতী কোথায় গেল ?" এই ব্লিয়া একটা গোল

পড়িল। কে বলিল,—"ও গো! তোমাদের কলাবভী ঐ খাটের দিকে গিরাছে।"

কল্পাবতীর বাড়ীর সকলে মনে করিলেন যে, জনার্দ্ধন চৌধুবীর সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কলাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কল্পাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কলাবতী এক খানি নৌকার উপর চডিয়া নদীর মাঝ থানে ঘাইতেছেন।

কঙ্কাবতীর ভগী বলিলেন,—

"ক্ষাৰতী বোন্ আমার, ঘরে ফিরে এন না ? বড় দিদি হই আমি, ভীল কি আর বাস না ? তিন ভগ্নী আছি দিদি, গুইটী বিধবা তার। ক্ষাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র।" নোকায় বসিয়া ক্ষাবতী উত্তর ক্রিলেন,—

"শুনিয়াছি আছে না কি জলের ভিতর।
শান্তিমর স্থপময় স্থশীতল ঘর।
সেই থানে য়াই দিদি পৃজি তোমার পা।
এই ক্লাবতীর নৌকা থানি হথু যা।"

এই কথা বলিতেই কন্ধাবতীর নৌকা থানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল।

তথন, তাই আসিয়া কঞ্চাবতীকে বলিলেন,—

"কন্ধাবতী ঘরে এন, কুলেতে দিওনা কালি।

রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কন্তই গালি।

বালিকা অব্র ভূমি, কি জান সংগার কথা ? ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—

"কি বলিছ দাদা তুমি বুরিতে না পারি।
অলিছে আগুণ দেহে নিবাইতে নারি।

যাও দাদা ঘরে বাও হও তুমি রালা।

এই কল্পাবতীর নৌকা থানি হথু যা।"

এই কথা বলিতেই কৃষ্ণাবতীর নৌকাথানি আরও দূর জলে ভাসিয়া পেল।

তথ্ন করাবতীর মা আসিরা বলিলেন,—

"করাব্তী লক্ষী আমার, বৃরে ফিরে এস না ?

• কাঁশিছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর কোরো না।
ভাত হ'ল কড় কড়, বাঞ্জন হইল বাসি।

"ক্রাবতী মা আমার, সাত দিন উপবাসী।"

ক্ষাবতী উত্তর ক্রিলেন,—

' "বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে। তুষের অভিণ বলা অলিছে দেহেতে। এই আগুণ নিবাইতে বাইভেঁছি মা। ক্ষাবতীর নৌকা থানি এই হধু যা।"

্ এই বলিতে ক্লাবতীর নৌকাধানি আরও দুর জলে ভাসির। গল।

#### তখন বাপ আসিয়া বলিলেন,---

- "কঙ্কাবতী খরে এদ, হইবে তোমার বিয়া।
   কভ যে হোডেছে ঘটা, দেখ ভূমি খরে গিয়া।
   গহনা পরিবে কত, আর দাটিনের জামা।
- কত যে পাইবে টাকা, নাহিক তাহার সীমা।"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—
"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
এ দাকণ যাতনা পিতা আর সহে মা।
এই কক্ষাবতীর মৌকণ থানি ডুবে যা।"

এই বলিতেই ক্ষাবতীর মৌকাধানি ননীর কলে টুপ**্করিরা** ভূবিয়া খেল।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### क्टि

নৌকার সহিত কছাবতীও ডুবিয়া গোলেন। কছাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নীচে ষাইতে লাগিলেন। বাইতে যাইতে আনক দূর চলিয়া গোলেন। তথন নদীর যত মাছ সব একক হইল। নদীর ভিতর মহা কোলাহল পড়িয়া গোল যে, 'কছাবতী আসিতেছেন', ক্রমেই বাল,—'কছাবতী আসিতেছেন', স্বাই বলে,—'কছাবতী আসিতেছেন', সবাই বলে,—'কছাবতী আসিতেছেন', সবাই বলে,—'কছাবতী আসিতেছেন।' পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচ্ব জীব-জছ সব বেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ক্রমে কছাবতী আসিয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কছাবতীর আদ্য় করিল। সকলেই বলিল,—"এস, এস, কছাবতী এস!"

মাছেদের ছেলে মেরেরা বলিল,—"আমরা কল্পাবতীর সলে থেলা করিব।"

বৃদ্ধা কাজলা মীছ তাহাদিগকে ধমক দিরা বলিলেন,—কলা বতীর এ থেলা করিবার সমর নর। বাছার বড় গায়ের জালা দেখিরা আমি কলাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিরা আনিলাম। আহা! কত পথ আদিতে হইরাছে! বাছার আমার মুখ ভকাইরা গিরাছে! এস, মা! তুমি আমার কাছে এস। একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাইছে।"

ক্ষাবতী আত্তে আত্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন। এদিকে ক্ষাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জ্বলচর জীৱ-জ্বগণ মহাসমারোহে একটা সভা করিলেন। তপন্ধী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিক্বপে বরণ করি-লেন। 'ক্ষাবতীকে লইয়া কি করা যায়', সভায় এই কথা লইয়া বাদাহবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বজ্তার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন,—"এদ ভাই ৷ কল্পাবতীকে আমরা স্কামাদের রাণী করি।"

এই কথাটী সকলের মনোনীত হইল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল! জলের ভিতর পথে ঘাটে চঁটাট্রা পড়িল যে, 'ক্ছাবতী মাছেদের রাণী হইবেন।'

ুমাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। স্কলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে,—"ভাই! কন্ধাবতী আমাদের রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়লী দিরা আমাদির কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়লী দিরা আমাদির কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়লী দিরা আমাদির কোনও হিঁড়িরা দিবেন। জেঁলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিরা কন্ধাবতী জালটা কাটিয়া দিবেন। কন্ধাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও তঁর থাকিবে না। এদ, এখন স্কলে কন্ধাবতীর কাছে ঘাই, আর কন্ধাবতীকে গিয়া বলি যে, 'কন্ধাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।"

এইরপ পরামর্শ করিয়া মাছেরা ক্যাবতীর কাছে ঘাইল. षात मकरन विनन,—"कहावजी! ভোমাকে षाমাদের রাণী হইতে इंटेर्व।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার শরীরে মুখ নাই, আমার মনেও বড় অমুখ। তাই, এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাতলানী মংস্তদিগকে জিজাসা করিলেন,— "তোমরা সভা তো করিলে, বক্তুতা তো অনেক করিলে, বিধিমত, কল্পাবতীকে 'ভোট' দিয়াছ ?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"না, কৈনক্ষাবতীকে বিধিমত ভোট দেওয়া হয় নাই। সেটা আমরা ভূলিয়া পিয়াছি।"

काछनामी विमानन.- "जरव। ভোট ना পाইলে ककावछी बाली ब्हेरव दक्न १°

खबन मार्ड्या नव विनन, - "७ हो। वर्षां वृत्यहि। एडाउँ नी नारेल कहावरी जागी हरेरा ना । अन. भागता मकल कहावरी क ट्डां मिरे।"

এই বলিরা যত মাছ কথাবতীকে ভোট দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা ভোটের হাঁড়িটা করাবতীর সন্মুখে লইয়া গেল हैं। इब मूर्य त्य छाकड़ा थानि तैं। पा हिन, जाहा चूनिया विनन,-"त्मथ, দেশ, কলাবতী! কত ভোট পাইয়াছ। এখন আর বলিতে পারিবে मा (य. ट्लामारमत त्रांगी हर ना।"

क्षांवणी छेख्द्र क्तिर्गन,-"ना श्री ना! ट्यांटिंद अञ्च नह।

আমি এখন তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার যা হইরাছে, তা আমিই জানি।"

তথন কাতলানী পুনরায় বলিলেন,—তোমরা রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিরাছ ? রাজ-পোষাক না পাইলে কল্পবিতী ভোমাদের রাণী হইবে কেন ?"

এই কথা শুনিয়া মাছের। সব বলিল,—"ও হো! ব্ৰেছি ব্ৰেছি! রাজ-পোষাক না পাইলে কলাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেমের মত পোষাক চাই, তবে কলাবতী রাণী হইবে।"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"না গোনা! রাঙা কাপড়ের জন্ত নয়। সাজিবার শুলিবার সাধী আর আমার নাই। একেলা, বিদ্যাকেবল কাঁদি, এখন আমার এই পাধ।"

তথন কাফ্লনানী পুনরায় বিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা রাজার ঠিক করিয়াছ? রাজা না পাইলে কল্পাবতী রাণী কি করিয়া হয় ? ভাইতএকেলা বদিয়া কল্পাবতীর কাঁদিতে সাধ হইয়াছে।"

কছাবতী উত্তর করিলেন,—"তা নর গো, তা নর! আমার রাজার কাজ নাই। আমি ছঃধিনী কলাবতী। প্রাণের আলা ভূড়াতে ভোষাদের এই জলের ভিতর আসিয়াছি।"

কাতলানী তথন ঈষৎ হাদিয়া বলিলেন,—"রাজা চাইনা বটে ?
আর যদি থেতুকে রাজা করি ?"

চমকিত হইয়া কয়াবতী কাতলানীর মুব পানে চাহিলেন ৷ ভিনি ভাবিলেন,—"এই নদীর মাঝ থানে, এত পভীর জলের ভিতরেও এ সংবাদটী আসিয়াছে !" কাতলানী তাঁহার মনের ভাব ব্ঝিছে পারিলেন, আর বলি-লেন,—"তোমরা মনে কর, মাছেরা কিছু জানে না, মাছেদের কেঁবল ধরিরা থাইতে হয়। ভধুতা নয়, কয়াবতী! ভধুতা নয়। আমরাও কিছু কিছু সংবাদ রাধিরা থাকি। ঘাটে যথন চরিতে যাই, যথন তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে কথা হয়, তথন আমরাও এক আধ-টা কথা কাণ পাতিয়া ভনি। যাও মা! এখন উঠ, গিয়া পোষাক পর, রাণী হও, কাঁদিও না।"

্বন্ধ কাতলা মাছের প্রবোধ বাক্য ওনিয়া কন্ধাবতীর মন অনে-কটা স্বস্থ হইল।

ক্ষাবতী জিজ্ঞানা করিলেন,—"ভালি! না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি ?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"করিতে হইবে কি ? কেন্? দরলীর বাড়ী ষাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে!"

সকৰে তথন কাঁকড়াকে বলিলেন,—"কাঁকড়া মহাশ্র! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন। আপনি বৃদ্ধিনান্লোক।" চকু ছটা যথন আপনি পিট্ পিট্ করেন, বৃদ্ধির আজা তথন তাহার ভিতঁর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। কলাবতীকে শক্ষেরা আপনি দরতীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া কলাবতীর গারের মাণ্টী দিবেন, দামি কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া যান্। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, কলাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।"

কাঁকণা মহাশর উত্তর করিলেন,—অবশুই আমি যাইব। কন্ধানতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহলাদ ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদেরই অধ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোৰাকি কাপড় পরিয়া আদি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল ক্রিয়া ফিরাইয়া আদি।"

কছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওরা হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশর ভাল কাপড় পরিরা, মাথা আঁচড়াইরা, ফিট-ফাট হইনা আসিরা উপস্থিত হইলেন।



# তৃতীয় পরিচ্ছেদ!

#### রাজ বেশ।

কন্ধাবতী করেন কি ? সকলের অমুরোধে তাঁহানের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কন্ধাবতী মাঝ খানে, কচ্ছণ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দ্র জল পথে বাইলেন, তাহার পর অনেক দ্র ছল পথে যাইলেন। পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশ্যের বুড়ো দরজীর বাড়াতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুজো দরজী চশমা নাঁকৈ দিয়া, কাঁচি হাতে করিয়া, কাপড় দেলাই করিভেছিলেন। দূরে পাহাড় পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিন জন কাহারা আদিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—"ও কারা আদে?" নিকটে আদিকে, চিনিতে পারিলেন।

তথন বুড়ো দরজী বলিলেন,—"কে ও কাঁকড়া ভায়া !"
কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হোঁ দাদা! কেমন, ভাল
আছি তো !"

দরজী বলিলেন,—"মার ভাই! আমাদের আর ভীল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়। তোমরা সৌধীন পুরুষ, তোমাদের কথা বতর। এখন কি মনে করিয়া আদিয়াছ, বল দেখি?"

# बूर्ड़। नंत्रकी।



ও কারা আদে ?

কাঁকড়া উত্তর করিলেন,—"এই কলাবতীকে আমরা আমাদের রাণীক্ষরিয়াছি। কলাবতীর জন্ম ভাল জামা চাই, ভাই ভোমার নিক্ট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন,—"বটে! তা জামার নিকট উত্তম উত্তম জাত্র জামা আছে। তাল পাটনাই বেরোর জামা আছে। টক্-টকে লাল থেরো, রং উঠিতে জানে না, ছি'ড়িতে জানে না, আগা-গোড়া আমি ব'থেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী, কজাবতী, যদি শিমুল তুলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জয় আটক থাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কজাবতী শিমুল তুলা কি না?"

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশগ্ন কন্ধাবজীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। তাুহার পর দরজীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"কৈ না! সেরপ নরম তো নয়!"

मुत्रकी विनित्तन,—"ठारे टा! आक्रा क्रिना एवं प्रिथे १"

কাঁকড়া মহাশন্ন কন্ধাবতীর গাবে ফুঁদিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিন্না পুনরাম বলিলেন,—"কৈ না! উড়িয়া তোগেল না ?"

দরজী বলিলেন,—"তাই তো! আছো! 'দেশ 'দেশি, যদি ছোবড়া হয়? ছোবড়া হইলেও কাজ চলিবে।"

কন্ধাবজী বলিলেন,—"থেরোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে না কি ? এই, সকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন ?" শর্মী উত্তর করিলেন,—"ঈশ্! মেয়ের যে আখা ভারি! বালিশ হবে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও না কি ?"

দরজীর এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কজাবতীর মনে বড় ছঃখ ছটল। কজাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশন্ত বলিলেন,— "তুমি ছেলে মাহব! আমাদের কথান্ত কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল, তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর! ছি, কাঁদিতে নাই।"

এইরপ দাখনা বাক্য বলিয়া, কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া কফাবতীর চকু মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কফাবতীর মুধ ছড়িয়া গেল।

ক্ষাবতীর কালা থামিলে, পুনরায় কাঁকড়া মহাশর ভাল করিয়া ক্ষাবতীর গা টিপিলা টিপিলা দেখিলেন; দেখিলা দরজীকে বলিলেন,—"না! এ ছোবড়াও নয়।"

বুড়ো দরজী বলিলেন,—"তাই তো! তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না, সেলাই করিতেও জানি না। যদি তৃমি সিমুল তৃলা হইতে, কি অভাব পক্ষে ছোবড়াও হইতে, তাহা হইলে কেমন জামা প্রাইয়া দিতাম। তা তোমার কপালে নাই, আমি কি করিব ?"

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই ?"

व्रा पत्रकी वितासन, - "जूमि धक कांक कत्र, जूमि थंगीका

সাহেবের কাছে যাও। ধলীফা সাহেব ভাল কারিগর, ধলীফা সাহেবের মত কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানা বিধ কাপড় আছে, সে কাপড় গরিলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথার কাঁকড়া মহাশরের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—
"পুন্মি কি আমাকে ঠাটা করিতেছ নাকি? তোমার না হয়
নাকটি একটু বড়, আমার না হয় নাকটী ছোট, তাতে আবার
অভঠাটা কিদের?"

বুড়ো দরজী উত্তর করিলেন,—"না না! তা কি কথনও হয় ? তোমাকে আমি কি ঠাটা করিতে পারি ? কেন ? তোমার নাকটী মল কি ? কেবল শৈথিতে পাওয়া যায় না, এই ফ্রংখের বিষয়।"

বুড়ো দরজ্বীর এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"তা বটে! তা বটে। আমার নাকটা ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, 'আহা! কাঁকড়ার কি নাক! যেন বাঁশির মত।' আর যাঁরা ছড়া বাঁধে, তারা লিথিত,—'তিল ফুল জিনি নাশা!' কিমা 'ভকচঞু মত নাশা'। যাম্বল, যাকও, আমার অতি স্থলর নাক।"

ক্ষাবতী ভাবিলেন,—"বাাপার খানা কি? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটা তো বন্ধ পাগল। এরে পাগৰা গারদে রাখা উচিত।" মুথ ফুটিয়া কিন্ত কল্পাবকী কিছু বলিলেন না।

সকলে প্নরায় সেধান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর ককাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরপে তিনজনে বাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে, অনেক দূর গিয়া অবদেষে ধনীকা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। ধলীকা তথন অন্যৱন্দহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—"ধলীকা সাহেব! ধলীকা সাহেব!"

ভিতর হইতে থলীফা উত্তর দির্গেন,—"কে হে! কে ডাকা-ডাকি করে ?"

ি কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি কাঁকড়াচন্দ্র! একবার বাহিরে আহ্ন, বিশেষ কাজ আছে।"

খনীকা বাহিরে আদিলেন। কাঁকড়াচন্তকে দেখিরা অতি সমা-দরে তাঁহাকে অভার্থনা করিলেন।

থলীকা , ব্লিলেন, — "আহন আহন, কাঁকড়া বাঁবু আহন! আর এই যে কছপ বাব্কেও দেখিতেছি! কছপ বাবৃ! আপনি ঐ টুলটাডে বহুন, আর কাঁকড়া বাবৃ! আপনি ঐ চেরার থানি নিন্। এ মেরেটাকে বসিতে দিই কোথার ? দিব্য মেরেটী! কাঁকড়া বাবু! এ ক্যাটা কি আপনার ?

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিবেন,—"না, এ কন্তাটী আমার নয়। আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্মই এখানে আদিয়াছি। ওঁরে আমার আমাদের রাণী করিরাছি। একণে রাজ-পরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিরাছি। এঁর জন্ত অতি উত্তম রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

খলীফা উত্তর করিলেন,—"রাজ-পরিচ্ছন প্রস্তুত করিতে পারি।
আন্ধার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, দাটিন আছে, মার বারাপনী
কিংধাব পর্যান্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোষাক ভো আর অমনি হয়
না ? তাতে হীরা বদাইতে হইবে, মতি বদাইতে হইবে,
জরি-লেন্ প্রভৃতি ভাল ভাল ক্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা
ধরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো ?"

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিছেন,—আমাদের টাকার অভার কি ? যত নৌকা জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সে সব কোখায় যায় ? সে স্কল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন ?"

খুলীফা উত্তর করিলেন,—"যদি ছই তোড়া টাকা দিছে পারেন, ভাহা হইলে উত্তম রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

কাঁকড়া তঁৎক্ষণাৎ কছপের পিঠ হইতে নইয়া ছুই তোড়া মোহর থলীকার সন্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থলীকা—অনেক রাজার পোষাক, অনেক বারের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একবারে ছুই তোড়া মোহর কেহ কথনও তাঁহাকে দেন নাই।

মোহর দেখিরা কলাবজাঁ ব্যাক্ল হইরা বলিলেন,—"ও গো! তোমরা এ টাকা গুলি আমামাকে দাও না গা? আমি বাড়ী

লইয়া ঘাই। আমার বাবা বড় টাকা ভাল বাসেন, এছ টাকা পাইলে বাবা কত আহলাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকা গুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই ।"

কাঁকড়া কল্পাবতীকে ব্ৰিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া ব্লিলেন,— **"তুমি তো বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি! একবার তোমাকে মানা** করিয়াছি যে, ভূমি ছেলে মানুষ, আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কি করি।"

কি করিবেন ? ক্সাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলীফার আর আনন্দের পরিদীমা রহিল না। তিনি বলিলেন.--"টাকা গুলি বাড়ীর ভিতর রাথিয়া আদি, আর ভাল ভাল কাপড বাহির করিয়া আনি। এইক্লেই তোমাদের রাণীর রাজ্বন্ধ করিয়া मित्।"

বাটীর ভিতর খলীফা হই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহলাদে পুলবিত হইয়া, দম্বপাতি বাহির করিয়া, এক গাল হাসির সহিত দৈই মোঁহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী অবাক! কি আশ্চর্যা! "আজ সকাগ বেলা আমুর: কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম ?" থলীফানী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। व्यवस्थात अकात्य अनीकांनी विनातन,-"এवात किन्न व्यामातक जान-মন কাটা তাবীৰ গড়াইয়া দিতে হইবে ৪

তাহার পর ধলীফা কন্ধাবতীকে বাটীর ভিতর দইয়া গ্রেলেন

# यूटवा नत्रजी।



কি আশ্চর্যা। কার মথ দেখিয়া উঠিয়াছি ?

শ্রীকে বলিলেন,— "ইনি রাণী। এঁর নাম কন্ধাবতী। এঁর জন্ত রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে ভূমি ইহাঁর গায়ের মাপ লও।"

থলীফানী কল্পাবতীর গায়ের মাপ নইলেন। অনেক লোক নিশুক্ত করিয়া অতি সম্বর থলীফা রাজ-বন্ধ প্রস্তুত করিয়া ফেলি-লেন। থলীফা-রমণী যত্তে সেই পোষাক কল্পাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজ-পরিছেদ পরিধান করিয়া কল্পাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

থলীকা-রমণী বলিলেন,—"আহা ! মরি কি রূপ !" ধলীকা বলিলেন,—"মরি কি রূপ !" সকলেই বলিলেন,—"মরি কি রূপ !"

রাজ-পরিচ্ছদ পরা ইইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কন্ধাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিম্বে চলিলেন। অনেক হল অনেক জল অভিক্রম করিয়া তিন জনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেথানে উপস্থিত হইলে, কল্পাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া, সকলেই চমৎক্রত হইলু। সকলেই বিলল,—"আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কল্পাবতী হেন রাণী পাইলাম !"

এক্ষণে একটি মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের ॰ এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায় १ বে সে রাণী নয়, কল্পাবতী রাণী! যেরূপ জগং-সংশাভিনী মনোমোহিনী কলাবতী রাণী, দেইরূপ ক্ষাস্ত্রিভ, অলশ্বত, মনো

মোহিত অটালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া অবশেষে
দকলে ছিব করিলেন যে, রাণী কন্ধাবতীর নিমিত্ত মতিমহলই
উপযুক্ত স্থান। যাহারে মতি বলে, তাহারেই মুক্তা বলে।
মুক্তার যথায় উৎপত্তি, মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে
'মতিমহল' বলে।

কৃই প্রভৃতি মংশুগণ যোড়হাত করিয়া কলাবতীকে বলি-লেন,—"রাণী ধিরাণী মহারাণী! মতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত হান, আপনি ঐ মতিমহলে গিয়া বাস করন।"

এইরপে সমন্ত্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কছাবতীকে একটা বিষ্কৃত দেখাইয়া দিল। বিস্কৃত্তের ভিতর মুক্তা হর বলিয়া, বিস্কৃত্তের নাম মতিমহল। কছাবতী সেই বিস্কৃত্তের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিস্কৃত্তের ভিতর বাস করিয়া কছাবতী মাছেদের রাণী-গিরি করিতে লাগিলেন।



# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### গোয়ালিনী।

এইরপে কিছু দিন যায়। এখন, এক দিন এক গোয়ালিনী
নদীতে স্থান করিতে আসিয়াছিল। স্থান করিতে করিতে তাহার
পায়ে সেই ঝিছুকটী ঠেকিল। ডুব দিয়া সে সেই ঝিছুকটী
তুলিল। দেখিল যে, চমৎকার ঝিছুক! ঝিছুকটী সে বাড়ী লইয়া
গেল; আর আপনার চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

বাছিরের হারে কুলুপ দিয়া, গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ী হধ দিতে বার। কহাবতী দেই সময় বিদ্ধান্দর ভিতর হইতে বাহির হন্। প্রথম দিন বিদ্ধান্দর ভিতর হইতে বাহির হর্ত বাহির হর্ত বাহির হর্ত বাহির হর্ত বাহির হর্ত বাহির হর্ত বাহির হাজবেশ গিয়া একেবারে পূর্ববং বেশ হইল। কহাবতী ভাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতিদিন বিদ্ধান্দর কাজ কর্ম সারিয়া রাখেন। দর হার পরিষার করেন, বাদন-কোষণ মাজেন, ভাত বাঞ্চন রাখেন, আপনি ধান আর গোয়ালিনীর জন্ম ভাত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ী আঁসিয়া, সেই সব দেখিয়া, গোয়ানিকী বড়ই আশ্চর্য্য হয়। গোয়ানিনী মনে করে,—"এমন করিয়া আজার সমূদ্য কাজ-কর্ম কে করে? হারে যেরপ চারি দিয়া যাই, সেইরপ চারি দেওয়াই থাকে। বাহির হইতে বাড়ীর ভিতর কেহ আদে নাই। তবে এ সৰ কাজ-কর্ম করে কে ?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোষালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল।

অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল,—"আমাকে ধরিতে হইবে। প্রতি দিন যে আমার কাজ কর্ম সারিয়া রাথে, তারে ধরিতে হইবে।"

এইরপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোরালিনী তার পর দিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আদিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে ছারটী খুলিয়া দেখে যে, বাটার ভিতরু এক পরমা স্থন্দরী বালিক। বসিয়া বাসন মাজিতেছে!

গোয়ালিনীকে দেখিয়া তাড়া তাড়ি কল্পাবতী যেই ঝিনুকের ভিতর গিয়া লুকাইলেন, আর সে গিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া কেলিল। ধরিয়া দেখে না, ক'লাবতী !

জাশ্চর্ঘ হইয়া গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"কয়াবতী ! 'তুমি ,
এখানে ? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে ? তুমি না নদীর
জলে তুরিয়া 'থিয়াছিলে ?" ;

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ মাদি! আমি কলাবতী। আমি নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ঐ থিত্তক টীর ভিতর ছিলাম। থিত্তকটা আনিয়া ভুমি চালের বাতায় রাধিয়াছ। তাই আমি ! আমি, তোমার বাড়ী আদিয়াছি।"

গোয়ালিনী এখন সকল কণা ব্ঝিল। আশ্চর্য্য হইবার আর কোনও কারণ রহিল না।

কলাবতী পুনরায় বলিলেন,—"মাসিৰ আৰু কলাবতী! তোমার সে কথা এখন তুমি আমার বাড়ীতে বলি**গ্র**া বেড়াইতেছেন, যেন ষাইলে বাবা হয় তো বকিবেন। জ টাকা দেখিয়াছি। তাহারা দরজীকে একবারে ভইয়া পঞ্জিলন। না । আমি কত কাঁদিলাম কা**্রি**য়ালিনী তাঁহাকে কত ব্রা**ইল।** দিল না। দেখি, যদি ভাছারা 🔊 ! চুপ কর। কন্ধাবতী ! উঠ,

তে লাগিলেন'। प्रिटिन नां।" গোয়ালিনী বলিল,--গাঁ বলিলেন,--"মাসি! তুমি আর একবার এই সোণার বাছা গিয়া সেঁথানে কি হইতেছে। শীম শাসিয়া এইবার দেখা হইলে

वावादक निया निव, वावा जा, रमिन बाँधिलन ना, थारेलन ना।

কলাবতী উ পুনরার পাড়ার বাইল। একটু রাত্রি হইল, তবুও জান তো, মা<sup>ক্রিল</sup> না। এক প্রহর রাত্তি হইল, তব্ও গোয়ালিনী • আমীকে 🚽 মাটিতে গুইয়া, পথপানে চাহিয়া, কলাবতী কেবল করিবেন গৃগিলেন।

প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল। 
এইর 
লিনী বলিল,—"কলাবতী! বড়ই ছ:বের কথা ভনিয়া
দিন গো
বিত্তুর মাকে লইরা যাইবার নিমিত্ত কেইই আসেন কলা<sup>ন</sup>্তুকরেন কি ? দক্ষা হইলে কাঠ আপনি মাণায় করিয়া গ্রামে যে 🦫 থিয়া আসিলেন। আহা! একেবারে অভগুলি কাঠ গোরাতি পারিবেন কেন ? তিন বার কাঠ লইয়া তাঁকে र्य पिन राक्ष हरेबाहि। अथन छिनि भारक घार्ट महेबा बाहरफ ছেন। একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইয়া যাইতেছেন।
মরিলে লোক ভারি হয়। তাতে শশান ঘাট তো আর কা দ্র
নয়! থানিক দ্র লইয়া যান, তার পর আর পারেন না। মাকে
মাটীতে শয়ন করান্, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় লইয়া যান।
এইরপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন।
অর্কার রাত্রি। একটু দ্রে দ্রে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া
আসিলাম।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কল্পাবতী বদিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিয়া বাটীর দারটা খুলির্লেন, বাটার বাহিরে যাইয়া উদ্বাসে দৌড়িলেন।

গোরালিনী বলিল,—"কর্মাবতী কোথার যাও ৷ কর্মাবতী কোথার যাও !"

আর, কোথার যাও! আবে কলাবতী রাণী, ধিরাণী, মহাবাণী নন্, আবে কলাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আবুল কলাবতী স্থসজ্জিতা নন্, আবে কলাবতী পোরালিনীর এক থানি সামাত মলিন বসন পরিশ্বতা। কলাবতীর মুখ-চক্রমা আবে উজ্জ্ল প্রভামর নর, আবে কলাবতীর মুখ বন-বটার আব্দোদিত।

বাটীর বাহির হইয়া, মলিন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনী। সেই শাশানের দিকে ছুটলেন।

"কল্পাবতী শুন, কলাবতী শুন।" এই কথা বলিতে বলিতে কিয়দূর গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাৰমান হইল। কিন্তু কঙ্কাবতী তাহার কথার কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

রাছগ্রন্থ পূর্ণশশী অবিলয়েই নিশার তমোরাশিতে মিশিরা যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়া যাইল।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

#### শ্ৰশান।

দিক্ আন শৃত্য হইয়া, পাগলিনী এখন শাশানের দিকে দৌজিলেন। কিছু দ্র যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেতু মাতাকে রাথিয়াছেন, মার মস্তকটা আপনার কোলে লইয়াছেন, মার কাছে বিসরা মার মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অবিরলধারায় অঞ্চবারি তাঁহার নয়নছয় হইতে বিগলিত হইতেছে।

কঙ্কাবতী নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গিলা দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্ত্বি, সেই জন্ম থেডু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মার মুথপানে চাহিরা থেতু বলিলেন,—"মা! তুমিও চলিলে? 
যুধন করাবতী গেল, তথন মনে করিয়াছিলাম, এ ছার জীবন আর রাথিব না। কেবল, মা, তোমার মুথ পানে চাহিয়া বাঁচিয়া ছিলাম। এখন, মা, তুমিও গেলে? তবে আর আমার এ প্রাণে কাজ কি? কিসের জন্ত, কার জন্ত আর বাঁচিয়া থাকিব? সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় ছঃখ। বেশ করিয়াছ, কলাবতী, এখান হইতে গিয়াছ! বেশ করিলে, মা, যে এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে! চল, মা! যেখানে কলাবতী, যেথানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই স্বাগারা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে খাশান-ভূমি হইল। এ

সংসারে আর আমার কেছ নাই। চল, মা, শীঘই তোমাদিগের নিকট, গিয়া প্রাণের এ দারুণ জালা জ্ডাইব। মা ! কঙ্কাবতীকে বলিও শীঘই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলির।"

কল্লাবতী আসিয়া অধোমুধে থেতুর সমুধে দাঁড়াইবেন। থেতু চম্কিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিবেন না।

কল্পাবতী মার পারের নিকট গিয়া বদিলেন। মার না হুখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। সেই পারের উপর আপনার মাথা রাথিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘোরতর বিশ্বিত হইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, ধেতু তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে থেড়ু বলিলেন,—"কন্ধাবতী! জ্ঞান হইনা পর্যান্ত এ পৃথিবীতে কথনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, সর্বান্দ সকলের ইষ্ট-চিন্তাই করিরাছি। জ্ঞানিয়া শুনিয়া কথনও মিধ্যা কথা বুলি নাই, প্রবঞ্চনা কথনও করি নাই, কোনও রূপ ছড়প্র্ম কথনও করি নাই। তবে কি মহাপাপের জ্ঞু আজ আমার এ জীবণ দণ্ড, আজি এ ঘোর নরক! বিনা দোষে ক্তুছ: প পাইন্য়াছি তাহা সহিন্যাছি, গ্রামের লোকে বিধিমক্ত উৎপীড়ন করিল তাহাও সহিলাম, প্রাণের প্তলি তুমি কন্ধাবতী জলে ভূবিয়া মরিলে তাহাও সহিলাম, প্রাণের অধিক মা আমার আজ মরিলেন তাহাও সহিলাম, কিন্তু এই শক্ষট সমন্ত্রে ভূমি যে আমার শক্রতা সাধিবে স্বপনেও তাহা কথনও ভাবি নাই। মাতার মৃত্ব দেই একেলা আমি আর বহিতে পারিতেছি না। মাতার পীড়ার

জক্ত আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিজা নাই। আজ তিন দিন এক বিক্ষু জল পর্য্যস্ত আমি থাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ন হইরা পড়িরাছে। আর একটী পা-ও আমি মাকে লইরা যাইতে পারিতেছি না। কি করি, ভাবিয়া আকৃল হইরাছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কলাবতী, ভুত হইরা আমাকে ভর দেথাইতে আদিলে। ছঃধের এইবার আমার চারি পো হইল। এ ছঃধ আমি আর সহিতে পারিনা।"

কাঁদ কাঁদ প্ররে, অধােমুথে, কয়াবতী উত্তর করিলেন,—"আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।"

আশ্রুষ্য হেরা থেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি জীবিত আছ ? জলে ডুবিয়া গেলে, তোমার আমরা কত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার জানিয়াও দৃঢ়-প্রতিক্ত হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জান শৃত্য হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেশিলাম, মা আমার কাঁদিতেছেন। মার মুথপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। ক্লাবতী! তুমি কি করিয়া বাঁচিলে ?"

কশ্ববিতী উত্তর করিলেন,—"সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোয়ালিনী মাদির বাটীতে ছিলাম। এই ঘোর বিপদের কথা সেইখানে ভনিলাম। আমি থাকিতে পারিলাম মা, আমি ছুটিরা আদিলাম। একণে চল মাতাকে ঘাটে লইরা যাই ১ তুমি একদিক ধর, আমি একদিক ধরি।"

এই প্রকারে কন্ধাবতী ও থেতু মাকে ঘাটে লইয়া যাইলেন।
নেধানে গিয়া ছই জনে চিতা সাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে
ন্নান করাইলেন। নৃত্ন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার
উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া ছইজনে মায়েুর পা ধরিয়া
অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

বৈশ্ব বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমার
এই পুত্রকে আশীর্কাদ কর, ধর্মপথ হইতে যেন কথনও বিচলিত
না হই। সৃত্যু যেন আমার ধ্রান, সৃত্যু যেন আমার জ্ঞান, সৃত্যু
যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধন লালসায় কি স্থপ লালসায় কি হশ
লালসায় যেন সৃত্যুপথ, ধর্মপথ কথনও পরিত্যাগ না করি।
অজ্ঞান কপটাচারী জনস্মাজের ক্রকুটি-ভঙ্গিমায় ভীক নরাধ্মদিগের মত কম্পিত হইয়া যেন কর্তুরে কথনও পরালুথ না হই।

"হে মা! প্রাণ যায় যাউক! পুরুষ হইয়া যেন কথনও কাপুরুষ
না হই।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মা! ভুমি অর্গে চলিলে, তোমার এই অনাথিনী ক্ষাবতীর প্রতি একবার ক্ষপা-দৃষ্টি কর। আগাল্লে, শয়নে, অপনে, মা, যেন ধর্ম আমার মতি হয়, যেন ধর্ম আমার গতি হয়। অধিক্র আর, মা, তোমাকে কি বলিব! ক্ষাবতীর মনের কথা তুমি সকলি জান। ক্ষাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক, ক্ষাবতীর ধর্ম রক্ষা হইবে। যদি এদিকের স্ব্যা ওদিকে উদম

ছন, যদি মহাপ্রালয় উপস্থিত হয়, তবুও, করাবতী যদি সতী হয়, করাবতীকে কেহ ধর্মচাত করিতে পারিবে না। মনে, মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার, মা, তোমার পাছুইরা মুখ ফুটিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা! ভোমার করাবতী এখন পাগলিনী, ভোমার করাবতীর অপরাধ কমা কর।"

বেতৃ বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কি করিয়া চিতায় আঞ্চন দিই ? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় করি! আর মাকে দেখিতে পাইব না। এস কঙ্কাবতী! ভাল করিয়া আর একবার মার মুখ খানি দেখিয়া লই।"

মূথের নিকট দাঁড়াইয়া, অনেক'ৰণ ধরিয়া, খেতৃ মা'র চুল গুলি নাড়িতে লাগিলেন। কলাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

বেজু বলিলেন,—"দেখ, কল্পাবতী! কি ন্বির শান্তিমরী মুখন্তী!
মা যেন পরম স্থাপে নিজা যাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে,
কল্পাবতী! ছেলে বেলা যথন তুমি বিজাল লইয়া থেলা করিতে!
প্রথম ভাগ, বর্ণপরিচয় যথন তুমি পড়িতে পারিতে না! আমি
তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিজেন।
মা আমাকে যেরপ ভাল বাদিতেন, দেইরপ তোমাকেও ভাল
বাদিতেন। আহা! কল্পাবতী! কি মা আমারা হারাইলাম!"

এই প্রকারে নানা রূপ থেদ করিয়া, অবলেবে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, থেতু অমি-কার্য্য করিলেন। চিতা ধৃধ্ করিয়া জালিতে লাগিল। ক্ষাবভী ও বেজু নিকটে বিদিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে বিদে করেন, আর মাঝে মাঝে অন্তান্ত কথা-বার্ত্তা কন্। কি করিয়া অন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, করাবতী দেই সম্দয় কথা থেজুকে বলিলেন। থেজু মনে করিলেন, নানা ছঃথে করাবতীর চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। ছঃথের উপর ছঃথ, এ আবার এক নৃতন ছঃথ জাঁহার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা থেজু কিন্তু প্রকাশ করিলেন না।

মা'র সংকার হইয়া যাইলে, ছই জনে নদীতে লান করিলেন।
তাহার পর থেতু বলিলেন, কু"কল্লাবতী! চল, তোমাকে বাড়ীতে
রাধিয়া আনি।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"পুনরার আমি কি করিয়া বাড়ী ঘাইব ? বাবাঁ আমাকে তিরস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন। আমি জলের ভিতর গিয়া মাছেদের কাছে থাকি, না হয় • গোর্যালিনী মানীর ঘরে যাই।"

থেতু বলিলেন,— "কহাবতী! সে কাজ করিতে নাই। ভোমাকে বাড়ী বাইতে হইবে। যতই কেন হুঃখ পাও না, ঘরে থাকিয়া সহ্য করিতে হইবে। মনোযোগ করিয়া আমার কথা জন! আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিবে না। ভীষণ মহাসাগর-বক্ষে উক্কত্ত-তর্জ-তাড়িত জীর্ণ-দেহ সামাল্ল হুইখানি তর্ণীর ছার, আমরা হুই জনে এই সংসার কর্ভ্ক তাড়িত হুইতেছি। ভাই, কহাবতী! বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কথা বলিতে

रहेरत, तुक्ति विरवहनात महिल आमारमत कांच कतिरल इहेरत। মাতার পদ-যুগল ধরিয়া আজ রাত্রিতে মেরূপ ধীর জ্ঞান-গ্রন্তীর বাকা তোমার মুখ হইতে নিঃস্ত হইয়াছিল, এখন হইতে সেইক্লপ কথা আমি তোমার মূথে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মত্যাদিগের সম্পূর্ণ কর্জ্ব না থাকুক, অনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে. ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় ক্লষক কেন ক্লেত্রে বীজ বপন করিবে 

 উদাম উৎসাহের সহিত মনুষা এই সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম-বীজ কেন রোপণ করিবে ? মনুষ্যের অজ্ঞানতাবশত: ভাবী . ঘটনার উপর কর্তৃত্বের ইত্র বিশেষ হইয়া থাকে। এই ভাবী ফল প্রতীক্ষাই মনুষ্যের আশা ভর্না। সেই আশা ভর্নাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। ভূমি বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি। বাটীর বাহিরে তুমি পা রাথিয়াছ বলিয়া, জনার্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। সত্তর অন্ত পাত্র সংঘটন হওয়াও সম্ভব নয়। ভোমার পিভা ভাতা যাহা কিছু ভোমার লাঞ্না করেন, এক বংসর কাল পর্যান্ত সহ্য করিয়া থাক। গুনিয়াছি. পশ্চিম অঞ্চলে অধিক বৈতনে কর্ম পাওয়া যায়। আমি এক্ষণে পশ্চিম চলিকা কাশীতে মাতার আদাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, কর্মের অন্তসদ্ধান कतित। এक वरमदात्र मर्था यांश किছू अर्थ-मक्षत्र कतित्व भावि. তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে দিব। আমি নিশ্চন বলিতেছি, তথন তোমার পিতা আহলাদের সহিত আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ कतित्वन। (क्वन थक बरमन, कक्षावजी! तिथित्व तिथित्व

যাইবে। ছঃখে হউক স্থাৰ হউক, ঘরে থাকিয়া, কোনও রূপে এই এক ধংসর কাল অভিবাহিত কর।"

তথন কল্পাবতী বলিলেন,—"ভূমি আমাকে যেরপ আজ্ঞা করিবে, আমি সেইরূপ করিব।"

• ছই জনে ধীরে ধীরে গ্রামাভিম্থে চলিলেন। রাত্রি সুস্পৃথি প্রভাত হয় নাই, এমন সময় ছই জনে ততু রায়ের বারে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন।

পেতৃ বলিলেন,—"কদ্বাবতী! তবে এখন আমি যাই! সাব-ধানে থাকিবে।"

'ঘাই ঘাই' করিয়াও থেতু যাইতে পারেন না। যাইতে থেতুর পাদরে না। ছই জনের চকুর জলে তকু রারের ছার ভিজিয়া গেল।

একবার ,সাহসে ভর করিয়া থেতু কিছু দূর যাইলেন, কিন্তু পুন-রার ফিরিয়া আদিলেন, আর বলিলেন,—"কন্ধাবতী! একটা কথা তোলাকে ভাল করিয়া বলিতে ভূলিয়া গিয়াছি। কথাটা এই খে,— অতি সাবধানে থাকিও।"

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া ছইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারি দিকে লোকের সাড়া-শব্দ হইতে লাগিল।

তথন থেতু বলিলেন,—''কছাবতী! এইবার আমি নিশ্চয় যাই।
আতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি,
তো এক বংসর পরে নিশ্চয় আমি আসিব। তথন আমাদের সকল
হংথ ঘূচিবে। তোমার মাকে স্কল কথা বলিও, অন্ত কাহাকে কিছু
বলিবার আবশ্যক নাই।"

খেতু এইবার চলিয়া গেলেন। যত দুর দেখা যাইল, তত দুর করাবতী সেই দিক পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাহার পর, চকুর জলে তিনি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানশ্য হইয়া ভূতলে পতিত হইবার ভয়ে, বারের পাশে প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। খেতু ফিরিয়া দেখিলেন যে, চিত্র-প্রনির যায় করাবতী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পর আর দেখিছে পাইলেন না।

ধেতৃ ভাবিলেন,—"হা জগদীখর! মছষা-হৃদয় তুমি কি পারাণ
দিরাই নির্মাণ করিয়াছ! যে, ঐ প্রভাহীনা মলিনা কাঞ্চন-প্রক্তিমাকে ও্থানে ছাড়িয়া, এথানে আখার হৃদয় এখনও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়
নাই!"



## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাহ।

থেতু চলিয়া যাইলে, থারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কন্ধাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্যান্ত হার ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে, সাহসে বৃক বাঁবিয়া, আন্তে আন্তে তিনি হার ঠেলিতে লাগিলেন।

শ্যা। হইতে উঠিরা, বাটীর ভিতর বসিরা, তত্ত্ব রাম তামাক থাইতেছিলেন। কে বার ঠেলিতেছে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি বার থূলিলেন। দ্বেখিলেন, ক্লাবতী!

কন্ধাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"এ কি ? কন্ধাবতী যে ! তুমি মর নাই ? তাই বলি, তোমার কি আর মৃত্যু আছে ! এত দিন কোথার ছিলে ? আজ কোথা হইতে আসিলে ? এতদিন যেথানে ছিলে, পুনরায় সেইথানে যাও । আমার ঘরে জ্যোমার আর স্থান হইবে না।"

কশ্বাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। 'সেই মলিন আর্দ্র বস্ত্র পরিহিতা থাকিয়া, দারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।' পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না।

পিতার তর্জন গর্জনের শব্দ পাইয়া, পুত্রও সম্বর সেই থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাই বলিলেন,—"এই বে, পাপীয়দী কালামুথ নিয়ে কের এখানে এদেছেন! যাবেন আর কোন চুলো! কিন্তু তা হবে না। এ বাড়ী হইতে তোমার অন্ন উঠিয়াছে। এখন আর মনে করিও নাবে, জনার্দন চৌধুনী তোমাকে বিবাহ করিবে! বাবা! পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলাকারী পাপীরদীকে দ্ব করিয়া দাও।"

বচসা শুনিয়া ককাবতীর হুই ভগ্নী বাহিরে আসিলেন। অবশেষে
মা'ও আসিলেন। মা দেখিলেন, হুংখিনী ককাবতী দীন দরিদ্র
মলিন বেশে ছারের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী ও পুত্র
তাঁহাকে বিধি-মতে ভর্পনা করিয়া তাঁড়াইয়া দিতেছেন।

কছাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। স্বামী কি পুত্র কাহারও পানে একবার চাহিলেন না। কছাবতীর বক্ষংস্থল একবার আপনার বক্ষংস্থলে রাধিয়া গূলাদ মৃহ-ভাষে বলিলেন,—"এস, আমার মা এস! ছংথিনী মাকে ভূলিয়া এত দিন কোণা ছিলে, মা ?"

মার কুকে মাথা রাখিয়া ককাবতীর প্রাণ জ্ডাইল। অন্তরে অন্তরে যে ধরতর অগ্নি জাঁহাকে দহন করিতেছিল, দে অগ্নি এখন অনেকটা নির্বাণ হইল।

ভাহার পর, মা, কলাবজীর একটী হাত ধরিলেন। অপর হাত দিয়া আর একটী মেরের হাত ধরিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তথন সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভোমরা কল্পাবজীকে দুর করিয়া দিবে ? কল্পাবজীকে ঘরে স্থান দিবে না ? বটে ! এ প্রধের বাছা কি হেন ভূক্ম করিয়াছে যে, বাপ মার কাছে ইবার স্থান

इहेरद ना ? यान-महाय, পूना धर्म नहेता তোমता अधारन ऋरध বছেলে থাক। আমরা চারি জন হতভাগিনী এখান হইতে विनात हरे। अन, मा, आमत्रा नकतन अधान हरेल बारे। बादत দারে আমরা মৃষ্টি ভিক্ষা করিয়া থাইব, তবু এই মৃনি থবিদের অৱ আরু ধাইব না।"

তিন কলা ও মাতা, সত্য সতাই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তথন তফু রাম্মের মনে ভয় হইল।

তত্ত্বার বলিলেন,—"গৃহিণী! কর কি ? তুমিও যে পাগল हरेतन (मथिए जिहा अथन व स्मात्र नरेवा आधि कति कि? এ भारत्रत्र कि चात्र विवाह श्क्रेटव ? स्मर्टे कम्म विन, अत्र राथान হু চক্ষু বায়, সেইথানে ও যাক্, ওর কথার আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।"

তমু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে না? আছো, সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নর? তোমার िखा (य, अनार्फन कोधूबीव हाकाश्वनि हाज-हाड़ा हहेन। या हा হউক, তোমার গলগ্রহ হইনা আর আমরা থাকিব - নী। । বেধানে আমাদের হ'চকু যায়, আমরা চারিজনে সেইখনে যাইব। মেয়ে তিন্টীর হাত ধরিয়া ছারে ছারে আমি ভিক্ষা করিব।"

স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তমু রায় ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ।" নানা রূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ধনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা রাগ পড়িয়া আসিলে, শেষে তম রায়

विनित्तम,-"(तथा भागतात यक क्या विनिध्ना! यांच, वांडीत জিতর যাও। যাও, মা, করাবতী বাড়ীর ভিতর যাও।"

মা, কল্পাবতী প্ল ভগ্নীগৰ বাটীর ভিতর বাইলেন। কলাবতী পুনরায় বাপ মা-র নিকট রহিলেন। বাটা পরিত্যাগ করিয়া যাত। याश घटेना इटेशाहिल, आालााशांख ममूनव कथा कडावडी मादक বলিলেন। কলাবতী নিজে, কি কলাবতীর মা, এ সমুদম কথা অন্ত কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কল্পাবতীকে তন্তু রায় সর্বাদাই ভর্মনা করেন, সর্বাদাই গঞ্জনা एन। कक्षावडी त्न कथात्र कान्य छेखर करत्रन ना. आधारमान চুপ করিয়া ওনেন।

ুত্ত রায় বলেন,—"এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে হুও নাই, তা আমি কি করিব ? জনার্দন চৌধুরীকে কভ বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি স্থার বিবাহ করিবেন না। এখন এ মেরে লইয়া আমি করি কি ? পঞ্াশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না।"

बी-श्रुक्टर्स, भारत भारत वह कथा नहेश विवास हत। बी বলের,—"কন্ধাবতীর বিবাহের জন্ম ভোমাকে কোনও চিন্তা করিছে হইবে না। এক বংসর কাল চুপ করিয়া থাক। কন্ধাবতীর विवाह सामि निटक निव । यनि सामात्र कथा ना एन, यनि অধিক বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে মেয়ে তিন্টার হাত ধরিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব।\*

তমু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। খ্রীকে এবন তিনি ভয় করেন, এখন গ্রীকে যা-ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না।

এইরপে দেখিতে দেখিতে এক বংসর কাটিয়া গেল। ধেতুর দেখা নাই, থেতুর কোনও সংবাদ নাই। করাবতীর মুখ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল, করাবতীর মা'র মনে খোর চিন্তার উদর হইল। করাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্বামী কোনও কথা বলিলে, এখন আর তিনি পূর্বের মত দন্তের সহিত উত্তর করিতে সাহস করেন না। বংসর শেষ হইয়া যতই দিন গত হইতে লাগিল, তমু রারের তিরস্কার ততই বাড়িতে লাগিল। করাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়াও থাকেন, বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

এক দিন সন্ধার পর তমু রায় বলিলেন,—"এত বড় মেরে হইল, এখন এ মৈরে লইয়া আমি করি কি ? স্থপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও ত্র্বট হইল।"

 কয়াবতীর মা উত্তর করিলেন,—"এক বৎসর অপেকা করিলে, আর অয়দিন অংশেকা কর। স্থপাত্র শীঘ্রই মিলিবে।"

তমু রায় বলিলেন,— "আজ এক বংসর ধরিয়া ভূমি এই কথা বলিতেছ। কোধা হইতে তোমার মুণাত্র আসিবেঁ, ভাহা বৃথিতে পারি না। তোমার কথা ভনিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম। সে দিন যদি, কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ্ আর আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিভেছি, সে কালের রাজারা যা করিতেন, আমাকেও তাই করিতে হইবে। আৰণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কনারে বিবাহ দিতে হইবে। মন্ত্র্যা না হয়, জীব জন্তুর সহিত কনারে বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্ব্য শরীর জলিয়া বাইতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, বদি এই মূহুর্ত্তে বনের বাঘ আসিয়া কল্লাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তো আমি তাহার সহিত কলাবতীর বিবাহ দিই। মাদি এই মূহুর্ত্তে, বাঘ আসিয়া বলে,—'রায় মহাশয়! ঘার পুলিয়া দিন, তো আমি তৎক্ষণাৎ ঘার পুলিয়া দিই।"

সেই শক ভনিয়া তহ রায় ভর পাইলেন। কিসে এরপ গর্জন করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেবিবার নিমিত্ত আত্তে আতে দার খুলিলেন। দার খুলিয়া দেখেন না, সর্কনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যাত্র বাহিরে দ্বার্যান!

ব্যান্ত বলিলেন,—"রার মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন বে, ব্যাত্র আসিয়া বলি করাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হহঁলে ব্যাত্তরর সহিত আপনি কয়াবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, একণে আমার সহিত কয়াবতীর বিবাহ দিন; না দিলে, এই মুহুর্জে আপনাকে থাইয়া ফেলিব।"

ভহু রার অতি ভীত হইয়াছিলেন সত্য, ভরে এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্ধ তব্ও আপনার ব্যবসায়টী বিশ্বরণ হইতে পারেন নাই। ভষু রার বলিলেন,—"বধন কথা দিরাছি, তথন অবতাই আশ্বনার সহিত আমি করাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নম্ব চড় নাই। মুখ হইতে একবার কথা বাহির করিলে, সে কথা আর আমি কথনও অন্যথা করি না। তবে আমার নিরম তো আনেন ? আমার কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই।" ব্যান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত হইলে আপনার কুল-ধর্ম রক্ষা হয় ?"

তমু রায় বলিলেন,— "আমি সহংশলাত ব্রাহ্মণ। সন্ধা আহিক না করিয়া লল থাই না। এর শী ব্রাহ্মণের জামাতা হওয়া পরম সোভাগোর কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভি-লায থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সন্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞিৎ অর্থ বায় করিতে হইবে।"

ঝাত্র উত্তর করিলেন,—"তা বিলক্ষণ জানি! এথন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন তা বলুন।"

তম্ রাম বিলবেন,—"এ গ্রামের জ্বিদার, মান্তর প্রীযুক্ত জনার্দন চৌধুরী মহাশরের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইরাছিল দৈব ঘটনা বশতঃ কার্য্য সমাধা হর নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ ছই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মম্বা, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন্; স্বতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"বাটার ভিতর আস্থন। আপনাকে আমি এত

টাকা দিব যে, আপনি কথনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্থপনে কথনও ভাবেন নাই।

এই কথা বনিয়া, তর্জন গর্জন করিতে করিতে, ব্যাঘ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তন্ত্র রায়ের মনে তথন বড় ভয় হইল। তন্ত্র রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারকে খাইয়া ফেলে। নিকপায় হইয়া তিনিও ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর বাইলেন।

বাহিরে ব্যাদ্রের গর্জন শুনিয়া, এতক্ষণ কন্ধাবতী, কন্ধাবতীর মাতা ও ভন্নীগণ তরে মৃতপ্রায় হইগা ছিলেন। তন্থ রায়ের পুত্র তথ্য দ্বারে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শুণবিশিষ্ট পুত্র, তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী কিরিয়া আসেন না। বেখানে কন্ধাবতী প্রভৃতি বিদিয়া ছিলেন, ব্যাম্থ গিয়া সেইখানে

বেধানে কন্ধাবতা প্রভাত বাসয়া ছিলেন, বাাঘ গিয়া সেইধানে উপস্থিত হইলেন। সেইধানে সকলের সম্মুধে তিনি একটা বৃহৎ
টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাদ্র বলেলেন,—"খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতর কি আছে !"

তমু সার তোড়াটী খুলিলেন; দেখিলেন, ভাহার ভিতর কেবল মোহর হিতে করিরা, চষমা নাকে দিরা, আলোর কাছে লইরা, উদ্ভমরূপে পরীকা করিরা দেখিলেন যে, মেকি মোহর নর, প্রকৃত অর্ণরুলা । সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত টাকা বাঘ কোথা হইতে আনিল ? তমু রায়ের মনে আনন্য আর ধরে না।?

তত্ব রায় ভাবিলেন,—"এত দিন পরে এইবার আমি মনের মড় জামাই পাইলাম।" প্রদীপের কাছে বইরা জহু রার মোহরগুলি গণিতে বসিলেন।
এই অবসরে, ব্যান্ত ধীরে ধীরে কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতার
নিকট গিয়া বলিলেন,—"কোনও ভয় নাই!"

কয়াবতী ও কয়াবতীর মাতা চমকিত হইলেন। কার পদে
কঠকর, তাহা তাঁহারা সেই মুহুর্তেই বৃথিতে পারিলেন। সেই কঠকর
ভানিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন ?
তাঁহাদের মনে অনির্বাচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কয়াবতীর
মাতা মুহুভাবে বলিলেন,—"হে ঠাকুর । যেন তাহাই হয় !"

ব্যাঘ এই কথা বলিয়া, পুনরায় তহু রায়ের নিরুটে পিয়া থাবা পাতিয়া বদিলেন। তোড়ার ঔিতর হইতে তলু রায় তিন সহজ্ঞ অর্থ-মুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাছ জিজ্ঞাদা করিলেন,—"তবে, এখন ?"

তম বার উত্তর করিলেন,—"এখন আর কি ? যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাত্রিতেই আপনার সহিত কছাবতীর বিবাহ দিব। সেজ্ঞ কোনও চিস্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না যে, ব্যাত্র বলিয়া আপনার প্রতি আমার কিছু মাত্র অভক্তি হইয়ছে। নানা! আমি সেপ্রকৃতির লোক নই। কারে কিরুপ মান সম্ভ্রম করিতে হয়, তাহা আমি ভালরূপ বৃঝি। জনার্দন চৌধুরী দূরে থাকুক, যদি জনার্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ জামার পায়ে ধরে, তব্ও আপনাকে কেলিয়া তাহার সহিত আমি কছাবতীর বিবাহ দিই না।"

তাহার পর তহু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি আমার কথার

উপর কথা কৃষ্টিও না, তাহা হুইলে অনুর্থ ঘটিবে। আমি নিশুর ইহাঁকে কন্তা সম্প্রদান করিব। ইহাঁর মত মুপাত্র আর পথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা শুনিব না। যদি তোমরা কালা-কাটী কর, তাহা হইলে এই ব্যাল মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনি ভোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন।\*

তমুরামের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্চা, তাহাই কর। আমি কোনও কথার থাকিব না।"

যাঁহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা ? সেই দুভেই তমু রাম পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন, দেই দণ্ডেই প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া উপস্থিত 'হইলেন, সেই দণ্ডেই নাপিত প্রোহিত আদিলেন, দেই দত্তেই বিবাহের সমত্ত আরোজন इट्टेन।

পেই রাত্রিতেই বার্যান্ত্র সহিত কন্ধাবতীর বিবাহ-কার্যা ममाथा इहेन। व्यकां उत्तत ताघरक जागाहे कतिया कांत्र ना মনে আৰুক হয়? আজ তমু রায়ের মনে তাই আনক আর धरत ना।

ত্তিবাসিনীদিগকে তিনি বলিলেন,—"আমার জামাইকে কইয় তোমরা আমোদ আহলাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে क्लिन अक्रथ इंश्वेना क्रांचन !"

জামাইকে তমু রাম বলিলেন,—"বাবাজি! বাস্তা ঘরে গান গাহিতে হইবে। গান শিথিয়া আদিয়াছ তো ? এথানে কেই हानूम् हानूम् क्त्रित्न চनित्व ना। भानौ भानाज जाहा

कां भिन्ना निरव ! वाच विनन्ना ठाहाता हा छिन्ना कथी करव ना !"

বর না চোর ! ব্যাদ্র বাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘরে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালী শালাজ ঠান্দিরির বলিজে পারেন। আমরা কি করিয়া জানিব ?

শ্রভাত হইবার পূর্বের, ব্যাত্ম তমু রায়কে বলিলেন,—"মহাশর! রাত্রি থাকিতে থাকিতে জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার ক্লাকে স্থদজ্জিতা করিয়া আমার সহিত পাঠাইয়া দিন্। আর বিলম্ব করিবেন না।"

প্রতিবাদিনীগণ কন্ধাবতীর চুল বাঁধিয়া দিলেন। কন্ধাবতীর
মাতা, কন্ধাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির ক্রিলেন।
তাহা দেখিয়া তমু রায় রাগে আরক্ত-নয়নে প্রীকে বলিলেন,—
"তোমার মত নির্দোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার ঘরে
এরপ লক্ষী-ছাড়া স্ত্রী, তাহার কি কথনও ভাল হয় ? ভাল,
বল দেখি? বাঘের কিদের অভাব ? কাপড়ের দোকানে গিয়া
হালুম্ করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পলাইবে, আর
বাঘ কাপড়ের গাঁঠিরি লইয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণকারের দোকানে
গিয়া বাঘ হালুম্ করিয়া পড়িবে, প্রাণের দারে স্বর্ণকার প্রাইবে,
আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া যথন
ক্রিপ স্থপাত্রের হাতে কন্তা দিলাম, তথন আবার কন্ধাবতীর সঙ্গে
ভাল কাপড়-চোপড় দেওয়া কেন ? তাই বলি, তোমার মত বোকা
স্থার এ ভূভারতে নাই।"

**७२ तात्र गन्धी-मञ्ज शूक्य, तृथा व्यथनात्र अदक्यादत्र दिल्ड** 

পারেন না। যথন তাঁহার মাতার ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়, তথন মাতা বিছানায় শুইয়া ছিলেন। নাভিশাস উপস্থিত হইলে, মাকে তিনি কেবল মাত্র একথানি ছেঁড়া মাছরে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত প্রাতন নয়, এয়প একথানি বস্ত্র তথন তাঁহার মাতা পরিয়া ছিলেন। কঠ-শাস উপস্থিত হইলে, সেই বস্ত্রথানি তমু রায় খুলিয়া লইসেন! আর, একথানি জীণ ছিয় গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইয়প টানা হেঁচড়া করিতে বাস্ত থাকা প্রক্, মৃত্যু সময়ে তিনি মাতার মুথে এক বিন্দু জল দিতে অবসর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যথন প্নরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তথন দেখিলেন যে, মার অনেকক্ষণ হইয়াণ্টায়াছে!

স্বামীর তিরস্কারে, তহু রায়ের স্ত্রী, গুই এক থানি ছেঁড়া থোঁড়া নেকড়া চোকড়া লইয়া একটা পুঁটলী বাধিলেন। সেইটা কন্ধাবতীর হাতে দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে, মেয়েকে বিদায় করিলেন।



# । কঙ্কাবতী ও বাঘ।



তোমার কি ভর করিতেছে ?

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

#### वत्न ।

পুঁটলী হাতে করিয়া, কয়াবতী ব্যাদ্রের নিকট আসিয়া, অধোবদনে গাঁড়াইলেন। ব্যাদ্র মধুর ভাষে বলিলেন,— কয়াবতি! তুমি
বালিকা! পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পৃঠে আরোহণ
কর, আমি তোমাকে লইয়া যাই। তাহাতে আমার কিছুমাত্র কেশ
হইবে মা।"

কলাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাবের পিঠের উপর চড়িয়া বনি-লেন। ব্যান্থ বলিলেন,—"কলাবতি! আনার পিঠের লোম তুমি দুঢ়রূপে ধর। দেখিও, বেন পড়িয়া বাইও না!"

কল্পাবতী তাহাই করিলেন। ব্যাঘ্র বনাভিমুধে ক্রতবেগে ছুটিলেন।

বিজন অরণ্যের মাঝধানে উপস্থিত হইরা ব্যাদ্র জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কল্পাবতি! তোমার কি ভয় ক্রিতেছে?"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার স্পামার ভন্ন কি ?"

কন্ধাবতী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই বে তাঁহার ভর হয় নাই, তাহা নহে। বাঘের পিঠে তিনি স্বার কথনও চড়েন নাই, এই প্রথম। স্থতরাং ভয় হইবার কথা। ব্যান্ত বলিলেন,—"ক্লাবতি! কেন আমি বাদ হইরাছি, দে কথা তোমাকে পরে বলিব। এ দশা হইতে শীন্তই আমি মুক্ত হইব, দে জগু তোমার কোনও চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে ছই জনে যাইতে লাগিলেনু। অবশেষে বৃহৎ এক অত্যুক্ত পর্বতের নিকট গিয়া ছই জনে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতি ! কিছুক্দণের নিষিত্ত তুমি চকু বুজিয়া থাক। যতকণ না আমি বলি, ততকণ চকু চাহিও না।"

কছাৰতী চক্ত্ব্লিলেন। ব্যাঘ্ট ক্রতবেগে ঘাইতে লাগিলেন।
অন্ত্রপ্পর, 'ধল্ ধল্' করিয়া বিকট হাসির শব্দ কছাবতীর কর্ণকুহুরে প্রবেশ করিল।

ক্ষাবতী জিজ্ঞানা করিলেন,—"কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি ! ওরপ করিয়াকে হাসিল ?"

বাঘ উত্তর করিলেন, — "সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন ভনিয়া কাজ নাই! এখন তুমি চক্ষ্ উন্মীলন কর, স্থার কোনও ভয় নাই ১ •

কর্ষীবভী চকু চাহিরা দেখিলেন বে, তাঁহারা এক মনোহর অট্টালিকার আদিরা উপস্থিত হইরাছেন। বেত প্রস্তার নির্মিত, বহুমূল্য মণি মুক্তার অলুহূত, অতি স্থবন্য অট্টালিকা। বরগুলি স্থক্ত, নানা ধনে পরিপ্রিত, নানা বাজে স্থসজ্জিত। রজত, কাঞ্চন, হীরা, মাণিক, মুকুতা, চারিদিকে রাশি রাশি অপাকারে

ন্নহিরাছে দেখিরা কন্ধাবতী মনে মনে অভ্নত মানিলেন। অট্টালিকাটী কিন্ত পর্কতের অভ্যন্তরে হিত। বাহির হইতে দেখা যায়
না। পর্কত-গাত্রে সামান্য একটা নিবিড় অন্ধলারমর স্কুড়ক নারা
কেবল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। পর্কতের লিখরদেশ
হইতে অট্টালিকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু আলোক
আদিবার পথও এরূপ কৌশল ভাবে নিবেশিত ও লুকারিভ
আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকার ভিতর
প্রবেশ করিতে পারে না, অট্টালিকার ভিতর হইতে কেহ
বাহিরে যাইতেও পারে না। অট্টালিকার ভিতর, বদন, ভূষণ, খাট,
পালক প্রভৃতি কোনও ক্রব্যেরই ক্লভাব নাই। নাই কেবল আহারীয়
শামণ্ডী।

অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র বলিলেন,— "কলাবতি!

এখন তুমি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কর। একটু খানি এই খানে
বিদ্যা থাক, আমি আদিতেছি। কিন্তু দাবধান! এখানকার

কোনও দ্রব্যে হাত দিও না, কোনও দ্রব্য লইও না। যাহা আমি

হাতে করিয়া দিব, তাহাই তুমি লইবে, আপনা-আপনি কোনও দ্রব্য

লপ্ল করিবে না।"

এইরপ দতর্ক করিরা ব্যান্ত দে স্থান হইতে চলিরা গ্রেলন।
কিছুক্ষণ পরে থেতু আদিরা কন্ধাবতীর দশুথে দাঁড়াইলেন।
থেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কন্ধাবতি! আমাকে চিনিতে
পার ?"

কল্পাবতী খাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

খেতু পুনরার বলিলেন,—"কঙাবতি ! এই বনের মাঝ থানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে ?"

কন্ধাৰতী মৃত্ৰেরে উত্তর করিবেন,—"না, আমার ভয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দেওয়া উচিত, লজ্জা করা উচিত। তাহা আমি পারিতেছি না। তাই আমি ভাবিতেছিু। তুমি কি মনে করিবে!"

থেতু বলিলেন,—"না, কজাবতিণ আমাকে দেখিলা তোমার ঘোমটা দিতে হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না। আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই। আর এধানে কেবল তুমি আর আমি, অন্ত কেহ নাট্টু, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন পূঁতাও বটে, আবার এধানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশস্কা বিলক্ষণরূপ আছে।"

कक्षावणी बिक्षामा कतिर्लन,—"कि विश्रम ?"

খেতু বলিলেন,—"এখন দে কথা তোমার ভনিয়া কাছ নাই।
ভাহা হইলে তুমি ভয় পাইবে। এখন দে কথা তুমি আমাকৈ প
জিজ্ঞালা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এই শাত্র বলিতে
পারি স্তে ধিনি তুমি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী স্পর্শ না কর, ভাহা
হইলে কৈনিও ভয় নাই, কোনও বিপদ হইবার শ্রুভাবনা নাই
ধেটী আমি হাত তুলিয়া দিব, দেইটী লইবে, নিজ হাতে কোনও
দ্রব্য লইবে না। এক বংসর কাল আমাদিগকে এই খানে
থাকিতে হইবে। তাহার পর, এ সমুদ্র ধন সম্পত্তি আমাদের
হইবে। এই সমুদ্র ধন লইয়া তখন আমরা দেশে ঘাইব।

আছা! ক্যাবতি! ধধন আমি তোমাকৈ বিবাহ করি, তথন তুমি আমাকে চিনিতে পারিবাছিলে ?"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"তা আর পারিনি । এক বংশর কাল তোমার জন্য পথ পানে চাছিয়া ছিলাম। যথন এক বংশর গত হইয়া গেল, তবুও তুমি আদিলে না, তথন মা আর আমি, হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাঁদিতাম, তা আর তোমাকে কি বলিব! কা'ল রাত্রিতে বাবা যথন বলিলেন যে,—'বাথের সহিত আমি কলাবতীর বিবাহ দিব', আর দেই কথার তুমি যথন বাহির হইতে বলিলে,—'তবে কি মহাশর! ছার খুলিয়া দিবেন ।' সেই গর্জনের ভিতর ইইতেও একটু যেন বুঝিলাম যে, সে তার কঠ স্বর। তার পর আবার, ঘরের ভিতর আসিয়া, যথন তুমি চুপি-চুপি মা'র কানে ও আমার কানে বলিলে,—'কোনও ভর নাই' তথন তো নিশ্চর বুঝিলাম যে, তুমি বীঘ নও।''

থেতু বলিপ্পলন,— "অনেক হ:থ গিয়াছে। কয়াবতি ! তুমিও
অনেক হ:থ পাইয়াছ, আমিও অনেক হ:থ পাইয়াছি। তার এক
বংসর কাল হ:থ সহিয়া এই থানে থাকিতে, হইবে। তাহার
পর ঈশ্বর ষদি রূপা করেন, তো আমাদের হথের দিন আসিবে।
দেখিতে দেখিতে এক বংসর কাল কাটিয়া য়াইবে। তথন
এই সমুদ্র ঐশব্য আমাদের হইবে। আহা ! মা নাই, এত ধন
লইয়া যে কি করিব ? তাই ভাবি। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন,
তাহা হইনে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণা কর্ম আছে, সমস্ত আমি

মাকে করাইতাম। বাহা হউক, পৃথিবীতে অনেক দীন হংখী আছে। কল্পাবতি! এখন কেবল তুমি আর আমি! বতদ্র পারি, ছই জনে জ্বগতের হংখ মোচন করিংগ জীবন অভিবাহিত করিব।"

কল্পাবতী জিল্পাসা করিলেন,—"মাতার সংকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, আমাকে বাটাতে রাখিয়া, তাহার পর তুমি কোথার বাইলে ? কি করিলে? কিরিয়া আসিতে তোমার এক বংসরের অধিক হইল কেন? তুমি ব্যাত্মের আকার ধরিলে কেন? সে সব কথা তুমি আমাকে এখন বলিবে না?"

থেজু বলিলেন,—"না, কছাবতি ! এখন নয়। এক বংসর গড ছইয়া যাক, ডাহার পর সব কথা তেমিাকে বলিব।"

কল্পাবতী আর কোনও কথা ভিজ্ঞাসা করিলেন না।

কল্পাৰতী ও থেতু, পৰ্বত অভ্যন্তরে দেই আট্রালিকার বাস করিতে লাগিলেন। আট্রালিকার কোনও দ্রব্য কল্পার্করেন না। কেবল থেতু যাহা হাতে করিয়া দেন, ভাহাই গ্রহণ ক্রেন।

অট্টাল্লিকার ভিতর সমুদ্ধ দ্রব্য ছিল, কেবল খাল্য সামগ্রী ছিল ক্লা প্রতিদ্যিন বাহিরে বাইরা, থেতু বনের ফুল মূল লইরা আসেন, তাইটেই হই জনে আহার করিয়া কাল যাপন করেন। বাহিরে যাইতে হইলে, থেতু ব্যাজরপ ধারণ করেন। বাঘ না হইয়া থেতু কথনও বাহিরে বান না। আবার, অট্টালিকার ভিতর আসিরা, থেতু পুনরার মহায় হন্। কেন তিনি বাবের রূপ না ধরিয়া বাহিরে যান না, কলাবতী তাহা বুঝিতে পারেন না। থেড়ু মানা করিয়াছেন, সে জন্ত বিজ্ঞানা করিবারও যো নাই। এইরপে দশ মান কাটিয়া গেল।

এক দিন কলাখতী বলিলেন,—"আনেক দিন মাকে দেখি নাই।
মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। মাও আমাদের কোন সংবাদ
পান্নাই। মাও হয় তো চিস্তিত আছেন। আমরা কোঞার
বাইলাম, কি করিলাম, যা তাহার কিছুই জানেন না।"

বেজ্ উত্তর করিলেন,—"অল্ল দিনের মধ্যে পুনরার দেশে যাইব, সে জন্ম আর উাহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর, লোকালরে যাইতে হুইলেই আমাকে বাঘ হইয়া যাইতে হুইলেই আমাকে বাঘ হইয়া যাইতে হুইবে, সে জন্ম যাইতে বজ্ ইচ্ছাও হর না। কি জানি ? কথন্ কি বিপদ ঘটে! বলিতে তো পারা যায় না ? যাহা হুউক, মাকে দেখিতে ঘখন তোমার নাধ হইয়াছে, তখন কা'ল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কা'ল সন্ধ্যার সময়, মা'র নিকট তোমাকে আমি লাইনা যাইব। কন্ধাবতি! বংসর পূর্ণ হইতে আর কেবল হুই মাস আছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, ভাহা হুইলে এই হুই মাস ভূমি না হয় বাপের বাড়ী থাকিও।"

কন্ধানতী ,বলিলেন,—"না, তা আমি থাকিতে চীই না !
ভূমি এই বনের ভিতর, নানা বিপদের মধ্যে, একেঁলা থাকিবে,
আর আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তা' কি কখনও হয় ? মার জঞ্জ
মন উতলা ইইয়াছে,—কেবল একবারধানি মাকে দেখিতে চাই;
দেখা-ভনা করিয়া আবার তখনি ফিরিয়া আসিব।"

### অফম পরিচ্ছেদ।

#### वंखदान्य ।

তাহার গুরদিন সন্ধাবেলা, থেতু ব্যাদ্রের রূপ ধরিয়া, কন্ধাবতীকে তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অটালিকা হইতে অনেকগুলি টাকা কড়ি লইয়া কন্ধাবতীকে দিলেন, আর বলিলেন বে, "এই টাকা গুলি তোমার মাতা, পিতা, ভাই ও ভগিনীদিগকে দিবে।"

আট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া, ছই জনে আরকারমর সুত্কের পথে চলিলেন। সুড়ক 'হইতে বাহির হইবার সময় থেতু বলি-লেন,—"কল্লাবিডি! চকু মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চকু চাহিওুনা।"

কন্ধাবতী চকু বুজিলেন। পুনরার দেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। বেই ভ্রাবহ হাসি শুনিরা আতত্তে তাঁহার শরীর শিহরিরশু ভিটিল।

স্থানের বাঁহিরে আসিয়া, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, খেতৃ কল্পাবতীকে চকু চাহিতে বলিলেন। ব্যাল ক্রতবেগে প্রামের দিকে ছুটিলেন। প্রান্ন এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-লামাতা, তক্ষ্ রায়ের বাটীতে উপস্থিত ইইলেন।

কলাবতীকে পাইয়া, কলাবতীর মা যেন স্বৰ্গ হাত বাড়াইয়া

পাইলেন। কন্ধাবতীর ভগিনীগণও, কন্ধাবতীকে দেখিয়া পরম স্থা হইলেন। অনেক টাকা মোহর দিয়া ব্যাদ্র, তমু রায়কে নমস্তার করিলেন। স্থালককেও তিনি অনেক টাকা-কড়ি দিলেন। ব্যাদ্রের আদর রাখিতে আর স্থান হয় না।

মা, পঞ্চোপচারে কথাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তথ্ন রাম্বের ভাবনা হইল,—"জামাতাকে কি আহার করিতে দিই ?"

অনেক ভাবিয়া-চিঞ্জিয়া, মনে মনে অনেক বিচার করিরা, তন্থ রার বলিলেন,—"বাবাজি! এত পথ আসিয়াছ, কুণা অবশুই পাইরাছে। কিন্তু আমাদের ঘরে কেবল ভাত-বাঞ্জন আছে, আর কিছু নাই। ভাত-বাঞ্জন কিছু তোমার খাদ্য নয়। তাই ভাবিতেছি,—তোমাকে থাইতে দিই কি? তা, তুমি এক কর্ম কর। আমার গোয়ালে একটা বুজা গাভী আছে। সময়ে সে হ্র্যুবতী গাভী ছিল। এখন আর তাহার বংস হয় না, এখন আর সে হ্র্যুবতী গাভী ছিল। এখন আর তাহার বংস হয় না, এখন আর সে হয় লেয় নয়। বুগা কেবল বিসয়া থাইতেছে। তুমি সেই গাভীটাকে আহার কর। তুাহা হইলে, ভোমারও উদর পূর্ণ হইবে, আমারও জামাতাকে আদের করা হইবে; আর মিছামিছি আমাকে ওড় যোগাইতে হইবে না।"

বাছি বলিলেন,—"না মহাশর! আবদ দিনের বৈলা আমি উত্তমরূপে আহার করিয়াছি। এখন আরে আমার কুধা নাই।— গাভীটী এখন আমি আহার করিতে পারিব না।"

তহ রায় বলিলেন,—"আছে। যদি তুমি পাভীটীনা থাও, তাহহিংলেনা হয়, আর একটী কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন কবিরন্ধকে থাও। তাঁহার সহিত আমার চির-বিবাদ। সে শার জানে না, তব্ আমার সহিত তর্ক করে। তাহাকে আমি হুটী চক্ষু পাড়ির। দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম হুইতে এথন উঠিয়া গিয়াছে। এখান হুইতে ছয় কোশ দুরে মামার বাড়ীতে গিয়া আছে। আমি তোমার স্ব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি স্বছন্দে গিয়া তাহাকে থাইয়া আইস।"

ব্যাছ উত্তর করিলেন,—"না মহাশয়! আজ রাত্রিতে আমার কিছু মাত্র কুধা নাই। আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবির্ছকে কাইতে পারিব না।"

ভন্ন রার পুনর্কার বলিলেন,— "আছা! ততদ্র যদি না যাইতে পার তবে এই প্রামেই তোমার আমি থাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই প্রামে এক গোরালিনী আছে। মাণী বড় ছুই। ছবেলা আসিয়া আমারে দঁলে ঝণড়া করে। তোমাকে কয়া দিয়াছি বলিয়া মাণী আমাকে যা' নয় তা'ই বলে। মাণি আমাকে, বলে,— 'আয়ায়ৢ, বড়ো, ডোক্রা! টাকা নিয়ে কি না বাঘকে মেয়ে বেচে খেলি!' তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমকৈ করিতে হইবে। তুমি তার ঘাড়টা ভালিয়া রক্ত বাঙ্গ তার রক্ত ভালি, থাইয়া ভৃথি লাভ করিবে।"

ব্যাত্র বলিলেন,—"না মহাশয়। আজ আমি কিছু থাইতে পারিব না, আজ কুধা নাই।"

ভকু রায় ভাবিলেন,—"জামাতারা কিছু লজ্জালীল হন্। বার বার 'থাও থাও' বলিতে হয়, তবে কিছু খান্। থাইতে বসিয়া

'এটা থাও, ওটা থাও, আর একটু থাও,' এইরূপে পাঁচজনে বার বার না বলিলে, জামাতার। পেট ভরিয়া আহার করেন না। পাতে দব ফেলিয়া উঠিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ क्तिया जिलाज थारक, अनिरक मूर्थ तरनन,-'आत क्र्या नारे, অরি থাইতে পারি না।' জামাতাদিগের রীতি এই।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তমু রায় আবার বলিলেন,—"খণ্ডর-বাড়ী আদিয়া কিছু না খাওয়া কি ভাল ? লোকে আমার নিন্দা করিবে। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আরু কি পরিচর দিব ৷ শাড়াত মেন্নে-পুরুষগুলি এক একটা সব অবতার ৷ ভাশানা (मधिरा क्र श्रेष्ठ । भरत्र े जान अक्रे मिथिरा भारतम मा। তুমি আমার জামাতা হইরাছ, যা'ই হউক, তোমার হ পরনা, नक्रिक चाह्न, **এই हिः**नात्र नकरन कांग्रिया मित्रिक्टहन । अर्थनि কা'ল সকলে বলিবেন যে, "তত্ত্ব রাষের জামাতা আসিয়াছিল, তত্ত্বায় कामाजात किছू मांज जामत करतन नारे, धक काँ जि जन भर्यास থাইতে দের নাূই।' সেই জন্ত কিছু থাইতে তোমাকে বার বার অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর ঘর তোমাকে দেখাইরা দিই। সে হুধ, যি থায় ? মাংস তাহার কোমল। তাহার । মাংস তোমার মূথে ভাল লাগিবে। থাইরা তৃপ্তি লাভ করিবে। মন্দ দ্রব্য কি তোমাকে থাইতে বলিতে পারি ?"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"এবার মহাশয় আমাকে কমা করুন। **এই বার ধথন আদিব, তথন দেখা যাইবে।"** 

**उष्ट्र दाव मत्न मत्न किছू कृत्र इहेलन। कामां आपादद मामजी।** 

160 .

প্রাণ ভরিরা আদর করিতে না পারিলে খণ্ডর-খাণ্ডণীর মনে ক্লেশ ছ্রা তিনি তিনটী অ্থাদোর কথা বলিলেন, জামাতা কিস্ক একটাও থাইলেন না। তাহাতে কুল হইবার কথা।

তত্ব রার বলিলেন,—"খণ্ডরবাড়ীতে এরপ থাইরা দাইরা আদিতে নাই। খণ্ডর-খাণ্ড্রীর মন তাহাতে বুনিবে কেন ? জামাতা কিছু না থাইলে, খণ্ডর-খাণ্ড্রীর মনে হংথ হয়। এই, আজ তুমি কিছু থাইলে না, দে জন্য তোমার খাণ্ড্রীঠাকুরাণী আমাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন,—'তুমি জামাতাকে ভাল ক্রের্য বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না।' এবার খখন মাসিবে, তথন আহারাদি করিয়া এস না। এই থানে আদিরা আহার করিবে। তোমার জন্য এই তিনটা থাদ্য-সামগ্রী আমি ঠিক করিয়া রাখিলাম। এবার আসিয়া একবারে তিনটাকেই থাইতে হইবে। যদি না থাও, তাহা হইলে বনে যাইছে দিব না, তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না ও ক্লথা নয়। তোমার বে আবার ছাতি কি চাদর নাই? যদি না থাও, তাহা হইলে তোমার উপর আমি রাগ করিব।"

কন্ধবিতী, সুমন্ত রাত্রিমা ও ভগীদিগের সূহিত কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যান্ত প্রকৃত কে, তাহা মাতাকে বলিলেন। আর, ছই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশব্য লইয়া দেশে আদিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তহুরার, একবার কল্লাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—
কল্লাবতি ! বোধ হইতেছে যে, জামাতা আমার প্রকৃত ব্যাল্ল

পিতার এই উপদেশ পাইরা, কয়াবতী যথন পুনরায় মা'র এনিকট আসিলেন, তথন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উনি তোমাকে চুপি চুপি কি ক্লিলেন ?"

পিতা বেরপ উপদেশ দিলেন, কছাবতী দে সমস্ত কথা মাতর নিকট ব্যক্ত করিনেন।

মা সেই কথা শুনিরা বলিলেন,—"কস্কাবতি! তুমি এ কাজ কথনও করিবে না। করিলে নিশ্চর মল হইবে। থেতু অতি ধীর ও সুবৃদ্ধি। থেতু যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জক্তই করিতেছেন। থেতুর আজ্ঞা তুমি কোন মতেই অমাতা করিও

### । কন্ধাৰতী।

না। সাবধান, কলাবতি! আমি বাহা বলিলাম, মনে খেন থাকে!"

রাত্রি অবসান-প্রায় হইলে, খেতু ও করাবতী পুনরায় বনে চলিলেন। পর্বতের নিকট আদিয়া, খেতু পূর্বের মত কয়াবতীকে চক্ষ্ বৃজিতে বলিলেন। স্থড়ঙ্গ-বারে পূর্বের মত কয়াবতী সেই বিকট হাসি তানিলেন। অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া পূর্বের মত ইহারা দিন বাপন করিতে লাগিলেন।



# নবম পরিচ্ছেদ।

#### শিক্ত।

আর একমাস গত হইয়া গেল।

থেতু বলিলেন,—"কলাবতি! কেবল আর এক মাস রছিল। এই এক মাস পরে আমরা বাধীন হইব। আর এক মাস গত হইয়া য়াইলে, আমাদিগকে আর বনবাসী হইয়া থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আম্বাতধন দেশে য়াইব।"

এক একটা দিন যায়, আর থেছু বলেন,—"কল্কাবতি! আর উনত্রিশ দিন রহিল; কল্কাবতি! আর আটাইশ দিন রহিল; কল্কাবতি! আর সাতাইশ দিন রহিল।"

এইরপে কুজি দিন গত হইরা গেল। কেবল আর দশ দিন রুছিল। দশ দিন পরে ক্ষাবতীকে লইরা দেশে যাইবেন, সে কল্প থেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল। থেতুর মুথে সদাই হাসি!

থেতু বলিলেন,—"কলাবতি। তুমি এক কর্ম কর। কললা দারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটা দাগ দিয়া রাধ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একটী করিয়া দাগ পুঁছিয়া ফেলিব, তাহা হইলে সম্মুখে সর্কাদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন স্মার বাকি রহিল।"

কলাবতী ভাবিলেন যে,—"দেশে যাইবার নিমিন্ত স্থামীর মন বড়ই আকুল হইরাছে। প্রাচীরে তো দশটী দাগ দিলাম, যেমন এক একটী দান যাইবে, তেমনি এক একটী দাগ তো মুছিলা ফেলিলাম; তা তো সব হইবে! কিন্তু এক দিনেই কি দশটী দিন মুছিলা ফেলিতে পারি না? এক .নিনই কি স্থামীর উদ্ধার করিতে পারি না? বাবা যা বলিলা দিরাছেন, ভাই করিলা দেখিলে তোহল! আজ কি কা'ল যদি দেশে বাইতে পান, ভাহা হইলে আমার স্থামীর মনে কতই না আনন্দ হইবে!"

এই ছই মাদের মধ্যে, গ্লিভার কথা ওাঁহার অনেকবার 
মরণ ইইয়াছিল। মন্দ লোকে ওাঁহার স্বামীকে গুণ করিয়াছে,
এই চিন্তা ওাঁহার মনে বারবার উদর হইয়াছিল। তবে মা
বারণ করিরা দিয়াছিলেন, সে জন্ত এক দিন তিনি কোনও
রূপ প্রতিকারের চেন্তা করেন নাই। এক্ষণে দেশে বাইবার
নিমিত্ত স্বামীর ঘোরতের বাপ্রভা দেখিয়া, ক্রাবতীর মন নিভাত্ত
ক্ষির হইয়াপড়িল।

কঞ্চাবতী ভাবিলেন,—"বাবা, পুরুষ মাহয় ! পাহাড় প্রক্রত, বন জকল, কাব ভারুক, শিকড়-মাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলেন কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন ? মা, মেরে মাহ্য, ঘরের বাহিরে যান নাই মা কি করিয়া জানিবেন বে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে তাহার কি উপার করিতে হয় ? শিকড়টী দথা করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ কাটিয়া

### শিকড় অনুসন্ধান।



সর্বনাশ! বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাইী

, নমিত্ত

নাম যে যোর কু-কর্ম করিয়াছি, আমাকে ভূষি ক্ষম কর।"

#### অবোধ বালিকা!



আৰক আমি মাধাটী আহমকাৰ করিয়া দেখিবাৰ। তাৰা হইলে কি হইত ?"

কৰাবতী, শিক্ডটী ধেতুর মাধা হইতে খুলিরা লইতে চেঠা করিলেন। কিন্ত শিক্ডটী মাধার চুলের সহিত চৃচ্নপে আৰদ্ধ ছিল, খুলিয়া লইতে পারিলেন না। পাছে ধেতু জালিয়া উঠেন, এই ভয়ে আর অধিক বল প্রয়োগ করিলেন না। পুনরার অপর বরে নিয়া, সেধান হইতে কাঁচি লইয়া আদিলেন। চুলের সহিত শিক্ডটী ধেতুর মাধা হইতে কাঁচিরা লইলেন। শিক্ডটী তৎক্ষণাং বাতির অধিতে দগ্ধ করিয়া কেলিলেন!

শিক্ড পুড়িরা ঘরের তিত্র শতি ভয়ানক তীত্র ছুর্গন্ধ পাহির হইল। সেই গলে, কলাবতীর খাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে কলাবতী বিহলে হইরা পড়িলেন। কলাবভীর দর্মশরীর কাপিতে লাগিল।

চমক্রিয়া থেড় জাগরিত হইলেন। মাধার হাত দিয়া দেখিলেন যে, শিকড় নুই! ভরে বিহবলা, কম্পিত-কলেবরা, জানহীনা, কল্পাত-কলেবরা, জানহীনা, কলাবভীকে সন্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিলেন। অচেতন হইয়া, কৃদ্ধাবতী ভূতলশারিনী হন আর কি,এমন সময় থেড় উঠিয়া তাঁছাকে ধরিলেন। বাতিটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া, কলাবভীকে আতে আতে বসা-ইলেন। কলাবভীর মুখে জল দিয়া, কলাবভীকে সৃত্ত্ করিবার নিমিক্ত চেষ্টা করিতে শাগিলেন।

স্থৰ হইনা কলাবতী বলিলেন,—"আমি বে খোর কু-কর্ম করিয়াছি, ভাষা আমি এখন বৃথিতে গারিতেছি। আমাকে স্থূবি কমা কর !"

এই কথা বলিয়া, কন্ধাৰতী অধোবদনে বদিয়া কাঁৰিছে লাগিলেন।

ধেতু বলিলেন,—"কন্ধাবতি! ইহাতে ভোমার কোনও দোষ
নাই। প্রথম তো অনৃষ্টের দোষ। তা না হইলে এত দিন গিয়া
আজ এ ত্র্টিনা ঘটিবে কেন ? তাহার পর আমার দোষ। আমি
যদি আদ্যোপান্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতাম, যদি
তোমার নিকট কিছু গোপন না করিডাম, তাহা হইলে এ কাজ তুমি
কথনই করিতে না, আজ এ ত্র্টিনা ঘটিত না। শিকড়টা কি বাতির
আপ্রনে শোড়াইয়া কেলিয়াছ?"

ক্ষাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হাঁ! শিক্ষটী দগ্ধ করিয়া কেলিয়াছি।"

পেতৃ বলিলেন,—"তবে এখন তোমাকে বৃকে সাহস বাধিতে ছইবে। স্ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশৃত্র অবংগ্যর মধ্যে তুমি একাকিনী! তোমার জাত্রই প্রাণ আমার নিতান্ত আকুল হইরাছে:। কন্ধাবতি! প্রকৃত্ বাহারা পুরুষ হর, ম্ব্রিডে তোহারা ভর করে না। অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোব্যদিগের জন্যই তাহারা ক্লাতর হর।"

ব্যস্ত হইয়া কন্ধাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ? কি ? আফালের কি বিপদ হইবে ? কি বিপদের আশকা ভূমি করিতেছ ?"

থেতু উত্তর করিলেন,—"ক্ষাবতি! যদি গোপন করিবার সময় থাকিড, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আরু সময় নাই! তোমাকে একাকিনী এস্থান হইতে বাট ফিরিরা যাইতে হইবে। স্থড়কের ভিতর হইতে বাহির হইবা ঠিক উত্তরমূবে যাইবে। প্রাভঃকাল ১ইলে পূর্য্য উদয় হইবে, পূর্য্যকে দক্ষিণদিকে রাথিয়া চলিলেই ভূমি গ্রামে গিয়া পৌছিবে।"

ক্ষাবতী জিজ্ঞাদা করিলেন,—"আর তুমি ?"

• খেতু বলিলেন,— "আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি এফানের দ্রবা ছুইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকা কড়ি লইয়াছি, স্থতরাং আমি এখান হইতে আর বাইতে পারিব না। আমাকে এই থানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্ত এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্ল ক্রিতে ভোমাকে মানা করিয়াছিলাম। একণে তুমি আর বিলম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া স্থত্তর-পথে গমন করিবে। পর্কতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায় রাঞিটী যাপন করিবে। যথন প্রাত্তকাল হইবে, স্থ্য উদ্বর হইবে, তথন কোন্ দিক্ উত্তর আনায়ানেই জানিতে পারিবে। উত্তর মুখে যাইগেই প্রামে গুরার উপস্থিত হইবে। কলাবতী আর বিলম্ব করিও না।"

কর্মাবতী বলিলেন,—"এছান হইতে আমি বাইব ? তোমাকে এই থানে রাথিয়া আমি এথান হইতে বাইব ? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে ? আমি ঘোরতর কুকর্ম করিয়াছি সত্য। আমি অপরাধিনী সত্য, আমি হতভাগিনী! কিন্তু তা' বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয় ? আমি বালিকা, আমি অজ্ঞান, আমি জানি না; না জানিয়া একাল করিয়াছি, ভাল ভাবিয়া মন্দ করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই।"

থেতু উত্তর করিলেন,—"ক্জাবতি ৷ তোমার উপর আমি রাগ

করি নাই। রাগ করিয়া ভোমাকে বলি নাই বে, 'ভূমি এখান हरेट वां 91' वफ विशासत कथा, वफ निमायन कथा, कि कतिया छोमारक वित ? এवान श्रेटि छोमारक वाहरे इहेरव,--कक्कावि ! নিশ্চর তোমাকে এখান হইতে বাইতে হইবে, আর এথনি বাইতে হইবে; বিশ্ব করিলে চলিবে না। এখন ভূমি পিতার বাটাতে शिश्रा थोक, लाक-कर्न महक कतिया एग मिन शहत शूनस्तीत এই वहनत ভিতর আদিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তাহা বইবা বাইও। দশ দিন পরে লইলে কোনও ভর ৰাই, তথন ভোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। এই ধন সম্পত্তি চারি ভাগ করিবে। একভাগ ভোষার পিতাকে দিবে, এক ভাগ ब्रोमहित नाना महानगरक निरंद, अक जांग नित्रक्षन कांकारक निरंद. আর এক ভাগ ডুমি লইবে। ব্রত-নিরম, ধর্ম্ব-কর্ম, দান-ধান করিরা জীবন বাপন করিবে। মুমুবা জীবন কর্মিন ? কল্পাবভি। দেখিতে एमिटिक कांग्रेस गहेरत। जाहात शत्र, अथन स्नामि (यथारन ৰাইতেছি, দেই পানে ভূমিও হাইবে; তুই জনে পুনরায় সাকাৎ क्टेंद्व ।"

কর্মবিতী বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিরা আমার বুক ফাটিএ বাইতেছে, প্রাণে বড় ভর হইতেছে। হায়! আমি কি কঞ্জিন। কি বিপদের কথা ? কি নিলাকণ কথা ? এথন কোথার তুমি বাইবে ? আমাকে ভাল করিয়া দকল কথা তুমি বল।"

८५० वितालन,—"তবে ওন। এই অটালিকার ভিতর বা ধন কেবিতেয়, ইহার প্রহরিণী য়য়প নাকেয়য়ী নাম-ধারিণী এক ভয়য়য়ী ভূতিনী আছে। স্নভ্লের বারে সর্ববা সে বিদ্যা থাকে। সেই বে থল থল বিকট হাসি তুমি গুনিরাছিলে, সে হাসি এই নাকেখরীর। বে কেহ তাহার এই ধন প্রপাণ করিবে, মুহুর্তের মধ্যে সে তাহাকে থাইরা ফেলিবে। আমি এই ধন লইরাছি। কিছ, বে শিক্ডটী তুমি দক্ষ করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিক্তের হারা এতদিন আমি রক্ষিত হৈতেছিলাম। তা' না হইলে এতদিন কোন্ কালে নাকেখরী আমাকে থাইরা ফেলিত। শিক্ড নাই, একথা নাকেখরী এখনত বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিছ শীঘই সে জানিতে গারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আমিরা আমাকে মারিরা ফেলিবে। নাকেখরীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই। এক ভো এখান হইতে বাহিরে যাইবার জন্ত উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বনে যাই কি জলে যাই, প্রামে বাই কি নগরে যাই, থেথানে যাইব, নাকেখরী সেই থানে গিয়া আমাকে মারিরা ফেলিবে। শত্রান কথানে বাইব, নাকেখরী সেই থানে গিয়া আমাকে মারিরা ফেলিবে। ভইরা পতিলেন।

খেতু বলিলেন,—"কজাবভি! কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে ? বাহা অদৃতে ছিল, তাহা ঘটেল। সকলে তাঁর ইছা। উঠ, বাও। আঁতে আতে কুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে বাও। এখনি নাকেশ্বরী এখানে আদিয়া পড়িবে। ভাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। বাও, বাড়ী বাও; মা'র কাছে বাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইবে।"

কমাবতী উঠিয়া বসিলেন। আরক্ত-নমনে, আরক্ত-বদনে

কছাবঁতী উঠিয়া বদিলেন। ক্সাবতীর মৃহ মনোমুগ্ধকারিণী সেই রূপ-নাধুরী উগ্র-ভাবাপর হইয়া, এখন অক্ত প্রকার এক দৌল্ব্যের আবির্ভাব হইল।

কল্পাবতী বলিলেন,—"আমি তোমাকে এইধানে ছাড়িয়া বাইব ? তোমাকে এইধানে ছাড়িয়া নাকেশ্বরীর ভরে প্রাণ লইনা আমি পলাইব ? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে ! শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে ! তোমার কল্পাবতী অন্তর্মি বালিকা বটে, দেইকল্পালে তোমার আজ্ঞা অবক্রা করিয়াছে। তা বলিয়া কল্পাবতী নরকের কীট নর ! নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল; না পারি, তোমারও যে গতি, আমারও দেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কল্পাবতী মরিতে ভর করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কল্পাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না! কল্পাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কল্পাবতী নিশ্চম আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

ধেতৃ, কলাবতীর মুধ পানে চাহিরা দেখিলেন। কলাবতীর মুধ দেখিলা বৃথিতে পারিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কলাবতীর চক্ষে আর জল নাই, কলাবতীর মুধে ভরের চিহুলার নাই। ধেতৃ ভাবিলেন,—"কলাবতীকে আর যাইতে অফুরোধ করা বুধা।"

### দশম পরিচ্ছেদ।

#### চুরি।

পেড় বলিলেন,—"কঙ্কাবতি! যদি নিতান্ত তৃমি এখান হইতে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি,—ভন। তৃমি বালিকা, তা'তে জন-শৃত্য এই বিজন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের ছারে ভয়ন্তরী নাকেখরী। পাছে তৃমি ভন্ন পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি,—ভন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিক্ড্ণপোড়ার গদ্ধ পাইলেই বোধ হয়, নাকেখরী জানিতে পারিবে বে, আমার কাছে আর শিক্ড় নাই। তথনি সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণবধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

"মাতার অন্তোষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কাশী অভিমুখে
যাত্রা করিলাম। কলিকাতা না গিয়া কিজ্ঞু পশ্চিমাঞ্চলে
যাত্রা করিলাম, সৈ কথা ভোমাকে আমি পূর্বেই বলিয়াছি।
কাশীতে উপস্থিত হইরা, মাতার প্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম।
তাহার পর কর্ম-কান্ধের অমুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সোভাগাক্রমে,
অবিলম্বেই একটী উত্তম কান্ধ পাইলাম। অভিশন্ন পরিশ্রম
করিতে হইত সত্যা, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বংসরের

মধ্যে অনেকগুলি টাকা সঞ্ম করিতে পারিব, এরপ আশা হুইল। কেবল মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশ্যক, দেইরূপ যৎসামান্ত ব্যর করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আমি তোমার বাপের জন্ম রাথিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতি। বলিতে হইলে, জল খাইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিরা, এক এক দিন সন্ধা বেলা, এরপ কুধা পাইত যে, কুধার দাঁড়াইতে পারিতাম না, যাথা ঘুরিয়া, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিছু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জল থাবার নয়, কেবল খালি লল, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর সনেকর্তী হুত্ব হইত, কিছুকণের নির্মিত্ত কুধার জালাও নিবৃত্ত হইত। ভাহার পর শরন করিলে নিজার অভিভূত হইয়া পড়িভাম, কুধার জালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জঞ কাহাকেও একটা পরমা দিতাম না। একটা বড় লোটা কিনিয়া-ছিলাম। সন্ধার পর, যখন কেই আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই -সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে কল আনিতাম। কাশীতে গলার ঘাট বড় উচ্চ। বল আনিতে গিয়া, একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিরাছিলাম। হাতে ও শারে অভিশব আঘাত লাগিরাছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই খাটের একটী দোপানে বসিলাম। কল্পাবতি। সেই খানে বসিল। কড বে. কাঁদিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। মনে মনে করিলাম বে, 'হে ঈখর। আমি কি পাপ করিয়াছি? বে, তাহার ক্ষপ্ত আমার এ ঘোর শাক্তি!' কেন লোকে সংসার পরিত্যাগ

করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা বুঝিলাম। মুধ ছংখ যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন. শান্তির আশা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহারা পাঁচটা শইমা থাকেন, পাঁচটার ভাল-মন্দের উপর যাঁহারা আপনাদিগের ছব-ছ:ধ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথার ? যা'রে আমি ভাল বাসি, যা'র জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাথিয়াছি, যা'র মলল-কামনা সভত করিয়া থাকি. সে কি অকৰ্ম-চুক্ষ করিবে, ভাহা আমি কি করিয়া জানিব ? তাহার কর্মের উপর জামার কোনও ধকল নাই, অথচ তাহার অহুথ, তাহার ক্রেশ দেখিলে হার আমার বোরতর ব্যথিত হয়। আবার, সে নিজে যদিও কোনও চুকর্ম না করে, কি নিজে নিজের অহুথের কারণ না হয়, পরের অত্যাচারে দে প্রণীড়িত হইতে পারে। আমি হয় তো পরের অভ্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরূপায় হইয়া প্রাণসম সেই প্রিয়-বস্তুর যাতনা আমাকে দেবিতে হয়। এই ধর,—যেমন তোমার এতি পিতা-ভাতার পীড়ন; ভাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম ? চারিদিকে সাধুদিগের ধুনী দেখিয়া, তথন আমার मत्न এইরূপ ভাবের উদর হইয়াছিল। স্বাবার ভাবিলাম,—"এই সংগার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধকেত্র। নানা পাপ, নানা **গ**ু সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি<sup>রা করাবি</sup>তি ! পাপে, সেই ভাপে, ভাপিত इहेग्रा मःनात्र-शालन । गिन ? यनि अ षामि,—यांत्र कान-ठक् ठाहात्मत्र ८६८त थातः र ? है। कहात्रिः!

হইরাছে, পাপ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে যে অধিকতর অ্সজ্জিত হইরাছে, আমি কি সে যুদ্ধে পরাযুধ হইব? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, কাপুরুষের গ্রায় পরাজ্য মানিয়া, নির্জ্জন গভীর কাননে গিয়া বসিয়া থাকিব ?" ক্ষাবতি! এইরপ কত যে কি ভাবিলাম, তাহা আর তোমাকৈ কি বলিব!

"আত্তে আত্তে পুনরার জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। **बहेजर्म वक वरमत गंड हहेग।** वह ममराव मर्था श्रीय हहे সহল টাকা সঞ্চর করিয়াছিলাম। মনে করিলাম,—'এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতের্থি লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব।' টাকা গুলি লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমুদর নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ, নোটের প্রতি স্মামাদের গ্রামের লোকের আন্থা নাই। একটা ব্যাগের ভিতর টাকা গুলি লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িলাম। ব্যাগ্টী আপনার কাছে অতি যতে, অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভরে একবারও গাড়ী হইতে नामि ना। यथन मक्ता हहेन, उथन वर् এकती हिनदन कानिया গাড়ী থামিল। সেথানে অনেককণ পর্যান্ত গাড়ী দাঁডাইবে। একটী বড় কুধা পাইয়াছিল। তবুও জল-খাবার কিনিবার জঞ্চ কত বে কাঁৰিবামি নামিলাম না। বে গাড়ীতে আমি বসিয়া করিলাম বে. 'হে ঈর আর একটা অপরিচিত লোক ছিল,--অন্ত জন্ত আমার এ ব্যের্ড লোকটা, নিজের জন্ত জল-থাবার আনিতে

त्रन। यहिवांत्र नमत्र तम आमाटक जिल्लामा कतिन,—'महानंद। जाननात यनि, किছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই।' আমি উত্তর করিলাম,—'যদি তুমি আনিয়া দাও, ভাহা **इटेर**न श्रामि উপকৃত इटेव।' এই বলিয়া, जन-शावात किनिवात নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়দা দিলাম। সে আমাকে জল-খাবার আনিয়া দিল। আমি তাহা থাইলাম। অলকণ পরে আমার, মাথা ঘুরিতে লাগিল। মনে করিলাম,—'গাড়ীর উত্তাপে এইক্লপ **इरेग्राइड।' এक** ट्रे छरेलाम। छरेट ना छरेट एगंत्र निसांब অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চৈত্ত কিছু মাত বৃহিল না। প্রাতঃকাল হইলে অলে অলে জ্জানের উদয় হইল। 👣 মাধা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন তুলিতে পারি না। যাহা ছউক, জ্ঞান হইয়া দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখি যে, গাড়ীতে সে লোকটা নাই। আমার মাধার যেন বজাঘাত পড়িল। আন্তে-ব্যক্তে উঠিয়া গাড়ীর চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। ব্যাগ নাই! ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না। সমার যে ঘোর সর্বনাশ হইয়াছে, এখন ভাহা নিশ্চয় বুঝিলাম। এক বৎসর ধরিয়া, এত কষ্ট পাইয়া, জল থাইয়া যে টাকা আমি সঞ্গ করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই। কিরুপ মর্মভেদী অসহা যাতনা আমার মনের ভিতর তথন হইল, একবার বুঝিয়া দেখ দেখি! হাঁ কলাবভি! मानत्वत्र मान अक्रि निष्ट्रंत्रजा त्कांबा क्टेरज जानिन ? यपि अ নিষ্ঠুরতা নরক নয়, তবে নরক আবার কি? হাঁ কলাবতি।

योद्धरव गोल्यरक अक्रल गांजना स्वत्न स्किन ? नेतरक गांजना विरक्त,
क्रारत्व कि क्रिन हम ना ?"

জনেক ক্ষণ পরে কয়াবতীর চক্তে জল আদিল, ক্য়াবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কয়াবতী বলিলেন,—"ভাল য়ইরাছে! কায় মাই!—কাল নাই আর এ জগতে থাকিয়া! চল আয়য়া এ জগৎ য়ইতে ঘাই। নাকেশনী আমাদের শক্র নয়,—নাকেশরী আমাদের পরম মিত্র।"

পেতৃ বলিলেন,—"কান পাতিয়া তন দেখি! নাকেশ্বীর কোনও ৰাজা-শক্ষ পাও কি না ?"

্ ক্লুবতী একটু কান পাতিয়া ওলিলেন, তাহার পর বলিলেন,— শ্রা,—কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই।"

থেতৃ পুনরায় বলিলেন,—"তবে শুন, তাহার পর কি হইল। নাকেশ্বরীনা আসিতে আসিতে সকল কথা বলিয়ালই।

"বথন বুঝিলাম যে, আমার টাকা গুলি চুরি গিয়াছে, তখন মনে করিলাম,—'আজ আমার সকল আশা নিম্মূল হইল !' যে লোকটা আমার সকল আশা নিম্মূল হইল !' যে লোকটা আমার সকল আমার সকল আশা নিম্মূল হইল !' যে লোকটা আমার সকল আমার করে গাড়ীতে ছিল, সে চোর। জল-খাবারের সহিত সে কোনও প্রকার 'মানক জব্য মিশাইরা দিয়াছিল। সেই জল-খাবার খাইরা বধন আমি অজ্ঞান হইরা পড়ি, তখন সে আমার টাকা গুলি সইরা পলাইরাছে। কথন কোন টেপনে নালিয়া গিয়াছে, তাহা আমি জি করিয়া জানিব ৷ অত্তরাং চোর ধরা পড়িবার কিছু মাত্র সন্তাবনা নাই। তবু, রেলের কর্মচারীদিগকে সকল কথা আনাইলাম। আমাকে সকল কথা লানাইলাম।

কোনও গাড়ীতে দে লোকটাকে দেখিতে পাইলার্য না। তথ্য
আমি পৃথিবী শৃশু দেখিতে লালিলার! করাবতি! এই দে মহুবানীবন দেখিতেছ। কেবল কতক গুলি আশা ও হতাশা, এই
লইয়াই মহুবা-জীবন! কি করিব আর, করাবতী? চুপ করিয়া
রক্লিলার। ভাবিতে লালিলার,—'এখন করি কি? ঘাই কোখার?
কলিকাতা যাই, কি কাশী ফিরিয়া যাই, কি দেশে ঘাই!' গুরি পর
মনে পড়িল বে, রাণীগঞ্জের টিকিট খানি, আর গুটি কত পরসা ভিত্র
হাতে আর কিছুই নাই। বাহা হউক, হাতে পরসা থাকুক আর না
থাকুক, দেশে আসাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারপ
ভোমাকে বলিয়াছিলাম বে, এক বংসর পরে ফিরিয়া আসিব। তুমি
পথ পানে চাহিয়া থাকিবে। হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত
লাঞ্চনা তোমাকে সহু করিতে হইতেছে! মনে করিলাম,—'তোমার
বাপের পারে গিয়া ধরি, তাঁহাকে ছই হাজার টাকার থত লিথিয়া
দিই, মানে মাসে টাকা দিয়া খব-পরিশোধ করিব।'

"ক কাবতি! বার বার তোমার বাপের কথা মুথে জানিতে মনে বড় কেশ হর"। তিনি কেন বাই হউন না ! তোমার পিতা তো বটে! তাঁর কথা বলিতে গেলেই ধেন নিন্দা হইরা পড়ে। মনে করিয়াছিলাম, 'এখান হইতে প্রভুর ধন দিয়া,ধনের উপর তাঁহার বিভ্রুমা করিয়া দিব।' পৃথিবীর আর একটা রোগ দেখ, কজাবতি! ধনের জন্ম স্বাই জন্মত, ধনের জন্ম স্বাই লালায়িত। পেটে কত-কটা থাই, কজাবতি! গাবে কি পরি ? যে ধন পিপাসার এত ত্বিত হইব ? হাঁ! ধন উপার্জনের আবিশ্রকান, বজু-

ৰাজ্বের উপকার করিতে পারা বার, নিরাশ্রমকে আশ্র প্রদান করিতে পারা বার, কুধার্তকে অর দিতে পারা বার, দারগ্রস্তকে দার ক্ষতে স্কু করিতে পার। বার, অনেক পরিমাণে তৃঃখ্মর জগতের তৃঃখ্ মোচন করিতে পারা বার।

"বাহার হারা অনেকের উপকার হয়, যিনি আনোদ-প্রয়েদ্ধিরত হইয়া, ভোগ-বিলাদ পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থাপার্জ্জন বা জ্ঞানোপার্জ্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরারত এই সংসারে তিনি দেবতা-স্বরূপ। কিন্তু তা বলিয়া, কয়াবতি! ধনোপার্জ্জনে লোক যেন উয়ত্ত না হয়। জ্ঞানো-পার্জ্জনে প্র ধর্মোণার্জ্জনে লোকে ক্টেমন্ত হয়, হউক। মেঘের বর্ষণ, প্রবল প্রভল্জনের গভীর গর্জ্জন, পৃথিবীর নিম-প্রদেশেই ঘটয়া থাকে। উর্জপ্রদেশে, সেই মহা আকাশে সব হির, সব শান্তি। সেইরূপ মানবের এই কর্মান্তেত্ত উচ্চতা-নীচতা আছে। ধন, মান, জাতি, ধর্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল ভানিত্বে পাত্ত, অজ্ঞানতাময় নীচ-পথাপ্রিত মানব-মন হইতেই স্বে সমুদয় উথিত হয়। এই মৃত্যু সময়ে, মোহর্ম্ম, নিমপথ-জবলধী নানম্কলের বুথা বাদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কয়াবত্তি আমি আর হাস্ত-সংবরণ করিতে পারিতেত্বি না।

"কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ী ঘাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিলাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে ছইটী পথ আছে। একটা রাজ্পথ, যাহা দিয়া অনেক লোক গতি-বিধি করে। দ্বিতীয়টী বনপথ। তাহাতে বাঘ-ভালুকের ভর আছে, দেজতা দে পথ দিয়া লোকে বড় যাতারাত করে না। বনপথটা কিন্ত নিকট। দে পথটা দিরা আদিলে পাঁচ দিনে আমাদের প্রামে উপস্থিত হইতে পারা যার, রাজপথ দিরা যাইলে ছর দিন লাগে। রাণীগঞ্জে যথন নামিলাম, তথন আমার হাতে কেবল চারিটা পরদা ছিল। শীঘ্র প্রামে পৌছিব, দেনিয়ত্ত আমি বন পথটা অবলম্বন করিলাম। প্রথম দিনেই পর্যাক্ষীট ধরচ হইয়া গেল। পাহাড়-পর্কত, বন-উপবন, নদী-নিঝার অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফল মূল যাহা কিছুপাই, তাহাই থাই। রাত্রিতে যে দিন গ্রাম পাই, দে দিন কাহারও ছারে পড়িয়া থাকি! যে দিন প্রাম না পাই, দে দিন কাহারও ছারে পড়িয়া থাকি! যে দিন প্রাম না পাই, দে দিন গাছতলায় ভইয়া থাকি। মনে করিলাম 'আমাকে বাঘ্ব ভর্কে কিছু বলিবে না, তার জন্তা কোনও চিন্তা নাই। আমাকে যদি বাঘ্ব ভর্কে থাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগা আর কে আছে, যে এ হঃথ সব ভোগ করিবে?'

"এইরূপে চারি দিন কাটিয়া গেল। আমাদের প্রাম হইতে যে উচ্চ পর্বতটী দেখিতে পাওয়া যায়, সন্ধা বেলা আমি সেই পর্বতের নিম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্বতেটী এ'ই; যাহার ভিতর এক্ষণে আমরা রহিয়ছি। এখান হইতে আমাদিগের প্রাম প্রায় এক দিনের পথ। কয় দিন অনাহারে ক্রমেই হর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম, আগত প্রাতঃকালে আরও অধিক হ্র্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাজি চলি, সকাল বেলা প্রামে গিয়া প্রৌছিব। এইরূপ ভাবিয়া,

দে রাজিতে আর বিশ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। রাত্রি এক প্রহরের পর চক্র অন্ত যাইলেন, ঘোরতর অন্ধকারে বন আছের হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার অগ্রে ঘাই, क्यात श्रकारक सारे, बक्यात मक्किए सारे, क्यात वाम मिरक पहि, পথ আর কোনও দিকে পাই না। অনেকক্ষণ ধরিয়া, অতি কণ্টে বনের ভিতর ঘুরিরা ফিরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্তু কিছুতেই পাইলাম না। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পা আর তুলিতে পারি না। পিপাসায় বক্ষংস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সমন্ত্র, দর্শুথে একটা মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটা দেখিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম. ব্দবশ্র এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না পাই, এখন একটু জল পাইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া, তৃষিত চাতকের ন্থার ব্যব্রতার সহিত মন্দিরের দিকে যাইলাম। হা অদৃষ্ট !, গিয়া प्तिथिणाम, मिल्लाद्र प्ति नारे, प्ति नारे, खन मानव नारे। মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ভগ্ন; ভিতর ও বাহির বন্য বৃক্ষ-লতায় व्याद्धानिछ। दहकान श्रदेख अन मानत्वत्र त्मथात अनार्भ इत्र নাই। 'হা ভগবন! তোমার মনে আরও কত कि আছে, (मिथ !' এই विनित्रा नीर्घ नियान किना त्मरे थात्न आमि छहेग्रा পড়িকাম।"

### একাদশ পরিচ্ছেদ।

#### ভূত কোম্পানি।

থেতৃ বলিতেছেন,—রাত্রি প্রায় ছই প্রহর হইয়াছে, অভিশয় শ্রান্তি বশতঃ আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়া আদিতেছে. এমন সময় মন্দিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি না, ভীষণাকার খেতবর্ণ এক মড়ার বাথা। একটা পৈটা হইতে অন্য পৈটার উপর লাফাইয়া লাকাইয়া উঠিতেছে। কল্পাবতি ৷ তয় আমার শরীরে কথনও নাই, তবুও এই মড়ার মাথার কাণ্ড দেখিয়া আমার শরীর কেমন একটু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বদিলাম। মড়ার মাথাটী, লাফাইয়া লাফাইয়া সমস্ত প্রপটা গুলি উঠিল, তাহার পর ভাটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকটু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিয়া একটা লাফ মারিল, লাফ মারিয়া আমার ঠিক মুখের সল্প্র শুনোতে স্থির হুইয়া কিছু কণের নিমিত্ত আমার পানে চাহিয়া রহিল। দেই থানে থাকিয়া আকর্ণ হাঁ করিয়া দম্ভ পাতি ছইটা বাহির করিল।

এইরপ বিকটাকার হাঁ করিয়া আমাকে জিজাসা করিল,—
"বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না ?"

আমি উত্তর করিলাম,-- "রক্ষা করুন, মহাশর! আপনারা

পর্যান্ত আর আমার সহিত লাগিবেন না। নানা কটে, নানা ছংখে, আমি বড়ই উৎপীড়িত হইলাছি। যা'ন, ঘরে যা'ন! আমাকে আর জালাতন করিবেন না।"

আমার কথার মুগুটীর আরও ক্রোধ হইল। চীৎকার করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না? ইংরেজি পড়িয়া তুমি নাকি ভূত মানো না?"

আমি বলিলাম,—"ইংরেজি-পড়া বাবুরা ভূত মানেন না বলিয়া কি আপনার রাগ হইয়াছে ? লোকে ভূত না মানিলে কি আপনাদের অপমান বোধ হয় ?"

মড়ার মুও উত্তর করিল,—রাগ হুইবে না তো কি, সর্ক শরীর শীতল হুইবে নাকি? লোকে ভূত না মানিলে, ভূতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্যাদা বাড়ে না কি? কেনলোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভূত নাই? ইংরেজিপড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী হুইতে একেবারেঁ উড়াইয়া দিবে? দেবতাদিগকে তোমুবা উড়াইয়া দিয়ছ, এখন, এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিক্রেই হয়! বটে!"

ছঃথের সময়ও হাসি পায়! দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুথ হাঁড়ি করিয়া বিসমাথাকেন, এ কথা পূর্কে জানিতাম; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কথনও ভূনি নাই। স্কামার তাই হাসি পাইল।

## ভাগে ভূত।



कल (क्विनिवेन वितः (काः। (১৮১)

षामि विनाम,-"हा महाभग्न ! हैश्रतिक-भूषा बांतूरमत्र विज স্থায় বটে।"

আমার কথার মড়ার মাধা কিছু সম্ভষ্ট হইল, অনেকটা তাহার রাগ পড়িল। মুগু বলিল,—"তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ইংরেজি-পড়া বাবুদের মত ত্রিপও নাস্তিক নও! তোমার মাধার টিকি আছে ?"

আমি বলিলাম,--"না মহাশয় ! আমার মাথায় টিকি নাই !"

মুও বলিল,—"এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর শ্-ইংরেজি-পড়া বাবুদের আমরা সহজে ছাড়িব না। ,হল্ল বংসর রার ভূতের উপর তাহাদিগের বিশাস জন্মে, আমরা সোমঝু তিন জন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। বিশ্ব লাগিলাম। গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদ-পত্র বা কেলিটন জ্ব সকল কাৰ্যোর নিমিত্ত আমরা একটা কোম্পানি খৃশ্পড়িয়া এই বাব্টীর নির নাম রাধিয়াছি, 'ঙ্বল ফেলিটন এণ্ড কোং' শছিল। ছ কথাতেই কলাবতি । তোমার বোধ হয়, মনে করিলাম। একলে চল,

মানে মহুষ্যের মাথার খুলি, আর "ক্ষে<sup>র্</sup>বেষণ করি। ভূতবর্গের কিনা অস্থি নির্মিত মহুব্য শরীরের কাজিক হয়, চল, সেই রূপ তাহার অর্থ এই বে. ইংরেজি-পড়া

স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে রেলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়া ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইর । বন্ বন্ নয়। তাঁহার মুও নাই, প্রভৃতি ভূতপণ দল-বন্ধ হইয়াছেন্স তাঁহার উপায় নাই। তার জন্ত

স্থল অর্থাৎ নেই মড়ার ম্বাম্ বাম্ করিয়া তিনি কথা-বার্তা

"আমরা কোন্সানি খুলিয়াছি। কোন্সানির নাম রাথিয়াছি, 'ফল, জেলিটন এও কোং।' ইংরেজিনাম রাথিয়াছি কেন, তা আন পূ ভাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিখাস জিয়িবে। যদি নাম রাথিতাম 'খুলি, কল্কাল এবং কোন্সানি,' ভাহা হইলে কেহই আমানিগকে বিখাস করিত না। সকলে মনে করিত ইহারা জ্মানোর। দেখিতে পাওনা পূ যে যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশ্রেরা জ্তা কি শরাপ কি শম বা শ্করের মাংসের দোকান করেন, তথন সে দোকানের সংম্যান এও কোং।' দেখিয়া ভনিয়া শত সহত্র বার কথা লোকে বিখাস করে, তরু দেশী দোকানীর সে করে না। আবার দেখ, বেদের কথা বল, বিলাতি সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তরেই বিলাতি সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তরেই

তে কেলিটন আমার নিকটে রলিটন বলে, কিন্তু একণে আমার ইলেন, তিনি দেখিলাম মুগুহীন

া চিস্তিরা আমাদের কোম্পানির নাম ও কোং'। ফেলিটন ভীরা ঐথানে কো. ফেলিটন ভারা একট এদিংক

কল কেলিটন এ

তথন স্থল আমাকে পুনর। আন্ত্র, কদলী, পনস, কেন্দ্র, এখন তোমার সম্প্রক বিশাস। থানে স্থপক হইয়া ছিল। সেই আমি উত্তর করিলাম,—"করিতে বলিলেন। আমি আহার কারণ, ভূতের ষড়যন্ত্রেই আমি এমা আমাকে স্থলীতল স্ফটিক সদৃশ কিন্তু নে অন্ত প্রকার ভূত। এপান করিয়া আমি পিপাসা দ্র মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ রো পুনরার চলিলাম। অর ক্ষণ করিয়া না মানি? তার জ্ব উপস্থিত হইলাম। পর্বতের করিবেন না। যা'ন এক্ষণে ঘরে —"এই থানকার বন আমা-আপনাদিগের ঘরের লোকে ভাবিবে। বে। আজু সহজ্ব বংসর যাইতে হইবে। কারণ, ক্ষিল প্রাতঃকাগ ভা" আমরা তিন প্রত চলিতে হইবে।"

স্থল তথন স্থেলিটনকে বলিলেন,—"দেখিলে, স্থেলিটন কিব কোম্পানি থুলিলে কত উপকার হয়। ইংরেজি পড়িয়া এই বাব্টীর মতি-গতি একেবারেই বিক্ত হইয়া গিয়াছিল। ছ কথাতেই পুনরাম ইহাকে স্বধর্মে জানমন করিলাম। একণে চল, জ্ঞান্ত বিক্তমতি বাব্দিগকে অবেষণ করি। ভৃতবর্গর প্রতি যাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, চল, সেই রূপ উপায় করি।"

স্কেলিটন হাড় ঝন্ ঝন্ করিলেন। আমি একটু কাণ পাতিয়া শুনিলাম যে, দে কেবল হাড় ঝন্ ঝন্ নয়। তাঁহার মুও নাই, শুক্তরাং মুথ দিয়া কথা কহিবার তাঁহার উপার নাই। তার জন্ত গায়ের হাড় নাড়িয়া, হাড় ঝম্ ঝম্ করিয়া তিনি কথা-বার্জা "স্মামরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পু এই যে, সে কথা আমি স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজি-নাঃ
ভাহা হইলে পদার বাজিবে, মান ভূতভক্ত হইলেন, তবে ইহাকে জামিবে। যদি নাম রাখিতাম 'ফ ভক্ত করিতে হইলে অর্থদান ভাহা হইলে কেহই আমাদিগকে গি পাইলে লোকে অতি ধর্মবাহ, করিত ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে প্<sup>নত্ত</sup>এব তুমি ইহাকে ধন দান বন্দ্যোপাধ্যার ও চট্টোপাধ্যায় মুল করিবেন, তথন শত শত লোক শাম বা শুক্রের মাংদের দোক

শংম্যান এণ্ড কেশ্পানার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে
লোককে-শাতী নই। শ্বন দিয়া আমাকে ভ্তভক্ত
আমাকে আপনাদের অর্থ আমি লইব না।"

কথা ভনিধা ত্বল আরও প্রসমন্তি ধারণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এদ, আমাদের দকে এদ। আমাদের সঞ্চিত ধন তোমাকে দিলে, ধনের দফলতা হইবে, ধন হুপাত্রে অর্পিত হইবে, দে ধন ছারা মঙ্গল সাধিত হইবে, দেই জন্ম তোমাকে আমাদের প্রশিক্ত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের পর্বহার করি নাই। এক্ষণে তোমা কর্তৃক দে ধনের সদ্ব্যবহার হইলে আমাদের উপকার হইবে।"

স্থেলিটনও আমাকে সেইরপ অনেক অমুরোধ করিলেন। ছই ভূতের অমুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। স্থেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্থল স্থান-বিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি ফল-

वृत्कत निक्षे वहेशा यारेलन । आध, कपनी, अनम, त्कन्, পিয়াল প্রভৃতি নানা ফল দেই থানে স্থপক হইয়া ছিল। সেই ফল আমাকে তাঁহার। আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম। তাহার পর তাঁঃ ∤রা আমাকে স্থশীতল ক্টিক সদৃশ নিকরি দেখাইয়া দিলেন। আবপান করিয়া আমি পিপাসা দুর করিলাম। দেখান হইতে আমরা পুনরার চলিলাম। অল কণ পরে এই পর্বতের নিকট আদিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্বতের এক স্থানে আদিয়া স্থল বলিলেন,-"এই থানকার বন আমা-দিগকে একটু পরিষার করিতে হইবে। আজ সহত্র বংসর ধরিয়া এখানে জন মানব পার্লপণ করে নাই।" আমরা তিন कार व्यानक कर्ण धतिया मिट वन शतिकात कतिएक नानिनाम। পরিষ্কৃত হইলে পর্বত-গাত্রে গাঁথুনির ঈষৎ একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। স্বল, স্কেলিটন ও আমি, অতি কণ্টে দেই গাঁথুনির পাথরগুলি অকমে খুলিয়া ফেলিলাম। গাঁথুনি খুলিতেই আমাদের দ্রীই অট্টালিকার স্থড়ক পথটা বাহির হইয়া পড়িল। স্থড়ক-चारत जबकती नारकचतीरक राधिनाम। नारकचती थन थन করিয়া হাসিল। কিন্তু যেই স্কল চকুকোটর বিভৃত করিয়া তাহার দিকে কোঁপ-কটাক্ষ করিলেন, আর দে<sup>\*</sup> চুপ করিল। ফুড়কের পথ দিয়া আমরা এই অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত इरेनाम ।

কল বলিলেন,--"নহস্র বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলের আমরা

রাজা ছিলাম। প্রতিবাসী রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই অপরিমিত ধন অর্জন করি। জীবিত থাকিতে ধর্ম কর্ম কিছুই করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও খনস্ক্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তান সভতি ছিল না। সে জন্ম কিন্তু আমরা হঃথিত ছিলাম না, বরং আনন্দিত ছিলাম। যে হেতৃ সম্ভান সম্ভতি ছারা ধনের ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। টাকা গণিয়া, টাকা নাডিয়া চাড়িয়া আমরা স্থর্গ স্থুও উপভোগ করিতাম। আমাদের অবর্ত্তনানে পাছে কেহ এই ধন লয়, সে জানা আমরা ইহার উপর 'ধক্' দিলাম, অর্থাৎ ইহার উপর এক ভৃতিনীকে **धर्तिनी-चत्रभ नियुक्त क**रिलाम। वै कार्या यक्त वा यक्तिनी नियुक्त করি নাই। কথায় লোকে বলে বটে, কিন্তু ধনের উপরে যক বা যক্ষিণী কেছ নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক, আমা-**मिरागंत्र धन अधार्यातः छेलत एक मिरागंत छेल्मरण अधाम शर्काछ-**অভ্যন্তরে এই সুরম্য অট্টালিকাটী নির্মাণ করিলাম। রাজ বাড়ী इटेंड- नमूनव टेक्न-किए, मिन-मूक्छा, वनन-ज्यन, टेहार्ब जिछर्न লইয়া আসিলাম। যথাবিধি যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া নবম वर्षीया श्रमकंगा এकी वानिकारक উৎमर्श कतिया, ভारारक विश्व िमनाम रा, **जंक मध्य वश्मत भर्गास कृमि जंदे धरनत व्यहात**नी क्रक्रेश नियुक्त थांकिरत। এक महस्य वरमात्रत्र मासा यपि किह এই ধনের এক কণা মাত্রও লয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে हैक्हा त्मरे थान गारेख, जवन माराज अनुरहे थाकित्त, तम এरे

# ক্যা।



নাকেশ্বরী অতি হৃন্দ্রী ভূতিনী। (১৮৭)

त्रत्तत्र अधिकांत्री इटेर्ट्र। वालिकारक এटेक्स आरमण कतिया, অট্রালিকার ভিতর একটা প্রদীপ জালিয়া, আমরা স্থড়কের ধার क्रफ कतिया निर्णाम । अनीभंगी त्यहे निर्साण बहेन, आंत्र वानिकांत्र মৃত্যু হইল, মরিয়া দে ভীষণাকৃতি অতি দীর্ঘ নাদিকা ধারিণী ভূতিনী হইল ৷ ভূত-সমাজে নে জগ্ত সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিত। ছারে যে এই প্রহরিণী-শ্বরূপ রহিয়াছে, যে সেই বিক্লতি আকৃতি ভূতিনী, বাহার বিকট হাসি তুমি এই মাত্র ভিনিলে। বালিকা না রাথিয়া ধনের উপর অনেকে বালক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছু দিন পরে যুদ্ধে আমরা হত ইই। শক্রর তরবারি আ্লাতে त्मर रहेरज मूख विष्टित रहेगा यात्र। जीविज थाकिए, हिनाम এক জন মহুবা; মরিয়া হইলাম, ছই জন ভূত। মুওটী হইলাম আমি স্বল্, আর ধছুটী হইলেন ইনি স্থেলিটন ভায়া। ১৯৯৯ বংসর পূর্বে আমরা এই ধনের উপর যক্ দিয়াছি। আর এক বংসর গত হটুলেই দহত্র বংসর পূর্ণ হয়। তথন নাকেশরী এ ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পৌষ মানে নাকেশ্বরীর সহিত খাঁ। হেঁ। নামক ভূতের শুভ বিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী আপনার খণ্ডরালরে চলিয়া ঘাঁইবে। তথন এ ধন লইলে <mark>আরি তো</mark>মার কোনও বিপদ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বংসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণা মাত্র স্পর্ণ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী তোমাকে থাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে তোমান্ত্র মৃত্যু ঘটবে। এই ধন সম্পত্তির প্রকৃত স্বামী আমরা ছই জন। এই ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বংসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনাদের ক্লার আমি অতিশর অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ সম্পত্তি দিলেন, তবে এরূপ কোন একটা উপার করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রদোজন। এখন যদি পাই, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি, আমার প্রাণরক্ষা হয়। এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কি না তাই সন্দেহ।"

এই কথা শুনিয়া অনেক ফ্র্ল ধরিয়া, স্থল ও স্থেলিটনে পরামর্শ করিতে পাগিলেন। তাঁহারা কি বলাবলি করিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ফল বলিলেন, — "এন, আমাদের দক্ষে পুনরায় বাহিরে এস," সকলে পুনরায় বাহিরে যাইলাম,—বনের ভিতর পুনরায় আমরা এমণ করিছে লাগিলাম। ফল বন খুঁজিতে লাগিলেনু। অবশেষে সামান্ত একটা ওবণীর গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন,— "এই গাছটার তুমি মূল উত্তোলন কর।" আমি দেই গাছটার শিকড় তুলিলাম। ফলের আদেশে অপর একটা গাছের আটা দিয়া দেই শিকড়টা আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম। ভাহার পর সকলে পুনরায় আবার এই অট্টালিকাম ফিরিয়া আসিলাম।

**धरे थारन डे**পश्चि श्हेश क्रम दनिरमन,—"य मकन कथा

### সাবধান !

তোমাকে আমি এখন বলি, অতি মনোযোগের সহিত ওন। আপাতত: যথাপ্রয়োজন টাকা লইয়া তুমি তোমার কার্য্য সমাধা করিবে। যে শিক্ড তোমাকে আমরা দিলাম, তাহার গুণ এই যে, ইহা মাধার থাকিলে, যতক্ষণ তুমি অট্টালিকার ভিতর থাকিবে, তত্তক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অট্রা-লিকার বাহিরে শিক্ড তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শিক্ডের কিন্তু আর একটা গুণ এই যে. ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ দেই জম্ভ হইতে পারিবে। ব্যাদ্র হইতেছেন নাকেশ্বরীর ইষ্ট দেবতা। সে জক্ত যথন তুমি षद्वीनिकात वाहित्त याहेत्, ज्येनै वााधकार धतिया याहेत्व। - जाहा হইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অট্টালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া ইচ্ছা করিলেই মন্তব্যের মূর্ত্তি ধরিতে পারিবে। অতএব ছইটা কথা শ্বরণ রাখিও, কোনও মতেই ভূলিবে না। প্রথম, এ এক বংসর শিকড়ী যেন কিছু-ভেই তোমার মাথা হইতে না যায়, যাইলেই মৃত্য। যেখানে থাক না কেন, সেই খানেই মৃত্যু। দ্বিতীয়, ব্যান্তরূপ না ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মুছুর্ত কালের নিমিত্ত নিল্পরণে বাহিরে থাকিবে নাঁ, থাকিলেই মৃত্যু, সেই দণ্ডেই মৃত্যু। এক বংসর পরে শিকড়টী দগ্ধ করিয়া সমুদয় ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। এ এক বৎসবের ভিতর যদি তুমি ধন না লইতে, ভাহা হইলে এসব কিছুই করিতে হইত না। কারণ नारकश्ती-त्रक्कि अन ना नहेल, नारकश्ती काहारक किहू तरन না, বলিতেও পারে না। যাহা ছউক, এক বংসর পরে ধন ছাড়িয়া নাকেধরী আপনার ইণ্ডরালয়ে চলিয়া যাইবে। ঘঁটাঘোঁ ভূতের সহিত যথন তাহার বিবাহের কথা হয়, তথন লোকে কত না ভাঙচি দিয়াছিল!"

আমি জিজাসা করিলাম,—"ভাঙিচ কেন দিয়াছিল, মহাশুর্ম ?" স্থল বলিলেন,—"তুমি জান না, তাই পাগলের মত কথা জিজাসা কর। বিবাহে ভাঙিচ দিলে যেমন আমোদটী হয়, এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না। ভূমি একটী পাত্র কি পাত্রী হির করিয়া বন্ধনার আত্মীয়-স্কনের মত জিজাসা কর; তাঁরা বলিবেন,—'দিবে দাও! "কিন্তু—'। ঐ যে 'কিন্তু' কথাটী, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যা বলি আর যা কই, ঘুঁ,াঘোঁর বিবাহে অতি চমৎকার ভাঙিচ দিয়াছিল। প্রশংসা করিতে হয় ।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম,—"ভাঙচির আবার চমৎকার কি, মহালম ?"

স্থল উত্তর করিলেন,—"সাত কাণ্ড,—সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই,—তা পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ভূতের কাণ্ড ভূমি কিছুই জান না। কি হইয়াছিল বলিতেছি,—শুন । ঘঁয়াঘোঁর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, নাকেম্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটা ভূত পাঠাইয়া দিলেন। ঘঁয়াঘোঁর বাটীতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘঁয়াঘোঁ। তাঁহার বিশেষ সমাদর করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটন্থ একটা বিলের জলে স্নান

### আগন্তুক ভূত।



শহাশয়ের নিবাদ ! আন্দার নিবাদ এক ঠেডো মুল্লুকের ওধারে। (১৯১)

कतिर वाहेरमन । तारे थारन, व्यक्तिगरी पृष्ठभगक नवानन कृति ज्ञान कतिए गारेलन । जारात्मत्र मध्य धक खन, जानसक ভূতে বিজ্ঞাসা করিবেন,—"মহাশয়ের নিবাস ?' আগদ্ভক ভূত लंखत कतिरमन,—'आभात निवाम এकटिटिश मूत्रकत अ-मारत, (वो-कुन्नि नायक बांव शास्त्र।' दाार्दात প্ৰতিবাদী कृ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এথানে কি মনে করিয়া আগম হইয়াছে ?' আগন্তক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ঘাঁাঘোঁ দে দেখিতে আসিয়াছি।' প্রতিবাসী ভূতগণ তথন জিজ্ঞাসা করিলেন,-'মহাশয়, তবে কি বৈদা ?' আগস্তক ভূত বলিলেন,—'কেন বৈদ্য কেন হইব ? ঘাঁাঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া স্থান না-কি ?' প্রতিবাদী ভূতগণ একটু বেন অপ্রতিভ হইয়া উত্ত कदित्तन,-'ना ना! अमन किছू नह! তবে अकर्षे अकरे पुक् থুক্ করিয়া কাশি আছে, তাহার সহিত অল অল আলকাতরার िष्ठे शांदक, आंत देवकांन दिना यदमायाच पूर-पूर्व **अत स्त्र** তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়ছে, নাইতে-থাইতে ভাল হইর যাইবে।' এই কথা গুনিয়া আগন্তক ভূতের তো চকু-ছির! আর তিনি ঘাঁঘোঁর গাছে ফিরিয়া যাইলেন না। সেই বিল হইতে একবারে একঠেঙো মুলুকের ও-ধারে গিন্না উপস্থিত नारकचतीत यात्रीरक नकल कथा विल्लन। नचक ভালিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটা স্কল্পরী ভূতিনী। তাহার রূপে ঘঁয়াঘোঁ একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল। তার পর মৌনত্রত অবলক্ষ্ম

করিলা অন্ধক্পের ভিতর বসিলা ছিল। বাহা হউক, অবশেক্তেবাহ যে হইলা গিলাছে, তাহাই স্থের কথা।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম,—"শ্লেষ্যার সহিত আলকাতরা কি ?"
স্থল বলিলেন,—"তোমাদের বেজপ রক্তা, আমাদের সেইকা
লকাতরা। কাশরোগে আমাদের বক্ষঃত্ব হইতে আলকীতরা
হির হয়।"

আমি জিজাদা করিলাম,— "যদি আমাদিগের মত ভূতদিগের াগ হয়, তাহা হইলে ভূতেরাও ভো মরিয়া যায় ? আনহা ! মাত্রষ ুটয়াতো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয় ?"

্রক উত্তর করিলেন, "কেন্স্" ভূত মরিয়া মারবেল হয় থ ই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাটার মত মারবেল, যাহা শিক্ষা ছেলেরা সব থেলা করে !"

আমি বলিলাম,—"মারবেল হয় ! পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে বুরবেল হয় কেন ?"

্রিক আমার এই কথার কিছু রাগতঃ হইয়া বুলিলেন,— "ভূল ংইরাছে! তোমার সহিভ পরামর্শ করিয়া তার পর আমাদের মরা টিচত! এখন হইতে না হয় তাই করা যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"মহাশর! আমার অপরাধ ক্ষমা করন।

শমি জানি না তাই জিজ্ঞানা করিতেছি। যদি আছেমতি করেন

চা আর একটা কথা জিজ্ঞানা করি,—'ভূত মরিয়াযদি মারবেল

য়, তাহা হইলে মারবেল লইয়া থেলা করা তো বড় বিপদের

য়া' ৽"

## ঘাঁটো মহাশয়।



শেরত্রত অবলম্বন করিয়া অন্ধকুপের ভিতর বদিয়াছিল।

(১৯২)

ছল উত্তর করিলেন,—"মরা ভূত লইরা থেলা করিতে আরে দোষ কি ? হাঁ! জীরত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত থেলা করা বিপদের কথা বটে!"

ছল পুনরার বলিলেন,—"তোমার সহিত আর আমানের মিছামিছি বকিবার সময় নাই। আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি, এখন
গিয়া কোম্পানির কাজ করি। আমরা 'স্কল স্কেলিটন , এবং
কোম্পানি'। আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া নিয়াছি,
সাবধানে মনে করিয়া রাখিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে।
এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমানের সাক্ষাং
হইবে না।"

এই বলিয়া স্থল ও স্বেলিটন সেধান হইতে প্রস্থান করিলেন।
আট্রালিকার ভিতর আমি একেলা বদিয়া রহিলাম। তাহার পর কি
করিলাম, তাহা তুমি জান, বলিবার আর আবশুক নাই। ক্স্পাবিতি!
কথা এই! এখন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।

• কলাবতী ব্লিলেন,—"তবে আমিও যাই, গিয়া নাকেশ্রীর টাকা লই, তাই। ইইলে আমাদের হুই জনকে সে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে! পতিপরায়ণা সতীর ইহার চেল্লে আর সৌভাগ্য কি ?"

এই কথা বলিয়া কলাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক অভি ভয়াবহ চীৎকারে দে স্থান পরিপুরিত হইল। অট্রালিকা কাঁপিতে লাগিল। ছার গবাক্ষ পরম্পরে আ্যাভিত হইয়া ঝনু ঝনু করিয়। শক হইতে লাগিল। অট্রালিকা শের

अक्रकारत आफ्रांनिङ रहेन। श्राञ्जनिङ वाजिन निर्दांन रहेन ना ৰটে, কিন্তু অন্ধকারে আরুত হইয়া গেল।

থেতু বলিলেন,—"কঙ্কাৰতি ! ঐ নাকেশ্বরী আসিতেছে।"

কল্পাবতী এতক্ষণ শ্যার ধারে বসিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ছার্টী উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর ছারের উপর সমূদ্য শরীরের বলের সহিত ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেখরীকে ভিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না।

অতি চুর্গন্ধে, নিবিড় অস্ককারে, ঘন ঘন ঘোর গভীর শব্দে, ঘর পরিপুরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দুর্গ হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ধর আলোকিত হইল।

তথন কন্ধাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মৃতপ্ৰায় অচেতন হইয়া, চকু মুদ্রিত করিয়া, থেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেখরী পার্ষে দণ্ডায়মানা। কন্ধাবতী দৌডিয়া গিয়া নাকেখরীর পায়ে পডিলেন।

ুক্সাৰতী বলিলেন,—"ও গো! তুমি আমার সামীকে মারিও না 'ও গো! আমি বড় ছঃখিনী, আমি কালালিনী কল ৰঙি! কত ছঃখ পাইয়া আমি এই প্রাণ্দম পতিকে পাইয়াছি ৷ পৃথি-বীতে এই পতি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। ও গো । আমার স্বামীকে না মারিয়া ভূমি আমার প্রাণবধ কর। তোমার পায়ে পড়ি, ভূমি আমার স্বামীকে মারিও না। আমরা তোমার এ ধন চাহি না, কিছু চাহি না। আমার পতিকে তুমি দাও, আমার

# কঙ্কাবতী ও নাকেশ্বরী।

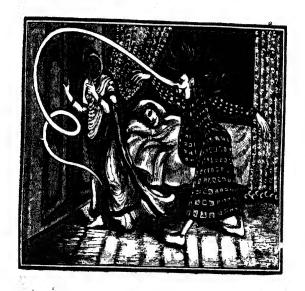

**मृ**तः! मृतः!

(26¢)

পৃতিকে লইরা আমি বরে যাই। তোমার বাহা কিছু টাকা লইরাছি, দব ফিরিয়া দিব। মানুষ থাইতে যদি ভোমার সাধ ইইয়া থাকে, তুমি আমাকে থাও, তুমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলিও ঝা, স্বামীকে আমার দেশে ফিরিয়া যাইতে দাও।"

নাকেখনীর পা ধরিয়া কলাবতী এই রূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকৃতি বিনতি করিতে লাগিলেন। সে থেদের কথা ভানিলে পাবাণও দ্রব হইয়া যায়! নাকেখনীর মনে কিন্তু কিছু মাজ দয়া হইল না, নাকেখনী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কলাবন্তী মত কাঁদেন, আর নাকেখনী বাম হক্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে,—"দ্র!"

কলাবতী বলিলেন,— "ও গো! আমার স্বামীকে ছাড়ির। আমি এখান হইতে দ্ব হইব না। আমার স্বামীকে লাও, আমি এখান হইতে এখনি দূব হইতেছি। স্বামি স্বামি! উঠা চল আমরা "এখান হইতে যাই, স্বামি উঠ!"

কলাবতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন ক্রিয়া নাকে-শ্বী তত বলে,—"দ্ব, দ্ব !"

ক্ষাবতী উঠিল দাঁড়াইলেন। চকু মুছিলেন। তাহার পর
আরক্ত নয়নে দর্পের সহিত নাকেখরীকে বলিলেন,—"আমার খানীকে
দিবে না । আমাকেও থাইবে না । কেবল—'দ্র, দ্র !' মুখে
অন্ত কথা নাই । বটে । তা নাকেখরীই ২৬, আর যাই ২৬,
আজ তোমার এক দিন, কি আমার এক দিন !"

এই কথা বলিয়া পাগলিনী উন্মাদিনীর স্থায়, ক্ষাবভী নাকেষরীকে
শ্বিতে হাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া, নাকেশ্বরী কেবল মাত্র
একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের প্রবল বেগে
ক্ষাবভী একেবারে ছারের নিকট গিয়া পড়িলেন।

কল্পাবতী পুনরার উঠিলেন, পুনরার উঠিয়া নাকেশ্বরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেশ্বরী আর একটা নিশাস ত্যাগ করিল, আর কল্পাবতী একেবারে অটালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

ভ্ৰম ক্ষাৰতী আন্তে-বাতে পুনরার উঠিয়া নাকেখরীকে বলিলেন,—"গুলো! ভোমাকে আমি আর ধরিতে ঘাইব না, ভোমাকে আমি মারিব না। আমি আমার বামীকে আর ফিরিরা চাই না। এখন কেবল এই চাই বে, স্বামী হইতে তুমি আমাকে পৃথক্ ক্রিও না। স্বামীর পদ-যুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তোঁ আমাদের হই জনকেই এক সঙ্গে মার, যদি থাইবে তো আমাদের হই জনকেই এক সঙ্গে মার, তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন ক্রেক এই প্রার্থনাটী করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্জিও না।"

এই বলিয়া কলাবতী পুনরার ঘরের দিকে দৌড়িলেন।
কোনও কথা না বলিয়া নাকেশরী আর একটা নিখাস ছাড়িল,
আর কলাবতী একেবারে পর্কত্তের বাহিরে বনের মাঝ খানে
গিলাপভিলেন।

## षांनग शतित्व्हन।

#### ব্যাঙ-সাহেব।

वरनत्र भारत ककावजी धकवारत निब्हीं वे इहेशा शिक्षत्वन । वात्र বার উঠিয়া-পড়িয়া শরীর তাঁহার কত বিক্ষত হুইয়া গিয়াছিল। শরীরের নানা স্থান হইতে শোণিত-ধারা বহিতেছিল। কল্পা-বতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন ? चामीत निकृष याहेत्छ श्राबहर, नात्क्यती आवात छाहात्क নিখাদের বারা দ্রীকৃত করিবে। বনের মাঝে পড়িরা কর্তাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িরা তিনি ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই ছ:খ তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর তাঁহার প্রবসন্ন হুইরা পড়িল। তথন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,-"আছা! ডাই ভাল! সামী ভিতরে থাকুন, আমি এই বাহিবে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদ্যুগল ধ্যান করিতে করিছে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব ! করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কুপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।"

এইরপ চিন্তা করিরা, কলাবতী স্বামীর পা ছটী মনে বনে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বন, শুদ্রবর্ণ, জর জারতম, চম্পক-কলি-সদৃশ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট, সেই পা গু-থানি মনে মনে ধ্যাম করিতে লাগিলেন। একাবিষ্ট চিত্তে এইরপ ধান করিতেছেন, এমন সময় ককাবতীর মনে একটি নৃতন ভাবের উদর হইল। তিনি ভাবিলেন,—"তাল! ভৃতিনী, প্রেতিনী, ডাকিনীতে মহুয়ের মন্দ করিলে, তাহার তো উপায় আছে! পৃথিবীতে অনেক গুণী মহুয়া আছেন, ডাঁহারা মন্ত্র আনেন, ডাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন! কেন বা আমার স্থামীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন প আর, বদি একাত্তই আমার স্থামীর প্রাণরক্ষা না হর, তাঁহার মৃতদেহ তো আমি পাইব! তাহা লইরা পুড়িয়া মরিতে পারিশেও আমি কর্থঞ্জং লাজিলাভ করিব। যাহা হউক আমি আমার স্থামীকে নাকেশরীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্ত্ব করিব,—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক প্রামি ক মাহুয় নই পৃতির হিত-কামনার, আমি সমুদর কাগংকে ভ্রু জ্ঞান করি,—কাহাকেও আমি ভয় করি না।"

মদে মনে এইরূপ ক্রনা করিয়া ক্রাবতী চকু স্ছিলেন; উঠিয়া বৃদিলেন। এখন লোকালমে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশে উঠিয়া ট্রাড়াইলেন।

কিন্ত লোকালয় কোন্ দিকে, তাহা তো তিনি জাঞ্চেন না! উত্তরমুথে যাইতে থেডু বলিগাছিলেন, কিন্ত উত্তর কোন্ দিক্ দ বিত্তীর্ণ ত্রমোমায় সেই বন-কাস্তারে দিক্ নির্ণয় করা তো সহন্ধ কথা নহে! রাত্রি এখনও প্রভাত হল নাই, স্থ্য এখনও উদর হন নাই; ভবে কোন্ দিক উত্তর, কোন্ দিক দক্ষিণ, কিরণে তিনি জানিবেন ? তাই তিনি ভাবিলেন,—"যেদিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইব। লোকালরে গিয়া স্থৃচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কাল বিলম্ব করিলে আমার আশা হয় তো কলবতী হইবে না।"

বন-জনল, গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর স্থায় কলাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কত দ্র চলিয়া গোলেন, কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, হুর্য্য উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জন-মানবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

"কি করি, কোন্ দিকে যাই, কীহাকে জিজ্ঞাসা করি", কছাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সমন্ত্র সমূপে একটা ব্যাভ দেখিতে পাইলেন। ব্যাভের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিরা কছাবতী বিশ্বিত হইলেন। ব্যাভের মাথান্ন হাট, গান্তে কোট, কোমরে পেন্ট লেন। ব্যাভ, সাহেবের পোষাক পরিমাছেন। ব্যাভকে আর চেনা যাল না। রংটি কেবল ব্যাভের মত আছে, সাবাং মাধিরাও রংটা সাহেবের মত হব নাই। আর, পান্তে জ্তা নাই। জ্তা এখনও কেনা হয় নাই, ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাততঃ সাহেবের মাজ সাজিয়া, ছই পকেটে ছই হাত রাধিয়া, সদর্পে ব্যাভ চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ক মূর্ত্তি দেখিয়া, এই বোর ছংথের সময়ও, কল্পাৰতীর মূথে ঈবৎ একটু হাসি দেখা দিল। কলাবতী মনে ক্রিলেন,—"ইহাঁকে আমি পথ জিজালা করি।" কছাবতী বিজ্ঞানা করিবেন,—"ব্যাও মহানদ। প্রাম কোন্
দিকে ? কোন্ দিক্ দিয়া যাইলে লোকাল্যে গিয়া পৌছিব ?"

तां ७ उड़र कतितन,—"हिंहे, विदेशांहे"।

কলাবতী বলিলেন,—"ব্যাও মহাশম! আপনি কি বলিলেন, ভাহা আমি ব্ৰিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজাবা করিতেছি,—কোন্দিক্ দিয়া বাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা বায় ?"

वांड वनित्नन,-"हिन् किन् छाम्।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! আমি নেথিতেছি,— আগনি ইংরেজি কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজি পড়ি নাই, আগনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি ব্বিতে পারিতেছি না। অন্তগ্রহ করিয়া যদি বাদালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।"

ব্যাও এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন বে, কেছ্
কোষাওঁ নাই। কারণ, লোকে যদি ভনে যে, ভিনি, বালালা কথা
কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি হাইবে, সকলে তাঁহাকে
"নোটব" মনে করিবে। বর্থন দেখিলেন, কৃত্তে কোথাও নাই, জ্পন
বালালা কথা বলিতে তাঁহার সহিস্হইল।

কন্ধাৰতার দিকে কোপ্-দৃষ্টিতে চাহিরা, অভিশব ক্ষ ভাবে ব্যাপ্ত বলিবোন,—"কোথাকার ছুঁণ্ডী বে তুই ? আ গেল বা ! দেখিতে-ছিন, আমি সাহেব ৷ তবু বলে, ব্যাপ্ত মণাই, ব্যাপ্ত মণাই ৷ কেন ? সাহেব বলিতে ভোর কি হয় ?"



কন্ধাবতী বলিলেন,—"ব্যাও সাহেব! আমার অপরাধ হইরাছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া, অন্থ্রাহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন্।"

এই কথা শুনিয়া ব্যান্ত আরও জ্বিরা উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিই হইরা বলিলেন,—"মোলো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ীর রকম দেব! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্ম হর না। কেবল বলিবে, ব্যান্ত, ব্যান্

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মহাশম! আমার অপরাধ হইরাছে।
না জানিয়া অপরাধ করিরাছি, আমাকে ক্ষম করন। একণে,
মিষ্টার গমীশ! আমি লোকালয়ে যাইব কোন্ দিক দিরা, তাহা
আমাকে বলিয়া দিন্। আমার নাম ক্ষাবতী। বড় বিশক্ষে
আমি পড়িরাছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির
চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অফ্সন্ধান করিতেছি। রতি মাত্র
বিলম্ব আর ক্লরিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দ্যা ক্রিয়া
বলিয়া দিন, কোন্ দিক্ দিয়া আমি গ্রামে যাই।"

কল্পবিতী তাঁহাকে সাহেব বলিলেন, কল্পবিতী তাঁহাকে মিষ্টার গমীশ বলিয়া ভার্কিলেন, সে জন্ম ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।

কলাবতীর প্রতি হুট হইয়া ব্যাঙ লিজ্ঞাসা করিলেন,— "আমি সাহেব হইয়াছি কেন, তা লান ?"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,—"আজা না! তা আমি জানি না।

মহাশর ! প্রামে কোন্ দিক্ দিরা ঘাইতে হয় ? প্রাম এখান হইতে কভ দুর ?"

ব্যাঙ বলিলেন—"দেখ লছাবতি! তোমার নাম লছাবতী বলিলে বৃষি ? দেখ লছাবতি! এক দিন আমি এই বনের ভিতর বিদ্যাছিলাম। হাতী সেই পথ দিয়া আদিতেছিল। আমি মনে করিলাম, আমার মান মর্য্যাদা রাথিয়া, আমাকে ভয় করিয়া, হাতী অবশ্যই পাশ দিয়া ঘাইবে। একবার আম্পর্কার কথা তন! হুই হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল! রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আনি থাকে না। আমার ভর্মে তাই স্বাই দ্লাই স্পাইত। আমি ভাবিলাম, হাতীকে একবার উত্তমক্রপ শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে বলিলাম,—'উট্কপালী চিক্লণ-দাঁতী বড় মে ডিঙ লি মোরে ?' কেমন বেশ ভাল বলি নাই, লছাবতী ?"

কর্মাবতী বলিলেন,— "আমার নাম 'করাবতী'; 'লহাবতী' নয়।
আপেনি উত্তম বলিরাছেন। প্রামে ঘাইবার পথ আপেনি বলিরা
দিলেন না ? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেকা করিছে।
পারি না'।"

ব্যাপ্ত বলিলেন,—"গুন না! অবত ভাড়াতাড়ি কর কেন? ছই হাতীর এক বার কথা গুন। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া ভাহার প্রাণে ভর হইল না। হাডীটা উত্তর করিল,—'থাক্ থাক্ থ্যাব্ডা নাকী, ধর্মে রেখেছে ভোরে!' হাঁ কয়াবভি! আমার কি ল্যাব্ডা নাক?"

### কবিতা ৷

কন্ধারতী ভাবিলেন যে, এই নাক লইরা কাঁকড়ার অভিযান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি এই ভেকটারও সেই অভিযান।

কয়াবতী বলিলেন,—"না, না! কে বলে আপনার থাবি ছা নাক? আপনার চমৎকার নাক; মহাশর! এই দিক্ দিয়া কি প্রামে বাইতে হর ?"

কিছু কণের নিমিত্ত বাঙি একটু চিন্তায় মথ হইলেন। কলাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কথন্পথ বলিয়া দেন্, সেই প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্তে কলাবতী ব্যাঙের মুথ পানে চাহিয়া রহিলেন।

ধির গভীর ভাবে অনেক কণ চিন্তা করিলা, অবশেষে ব্যাও বলিলেন,—"তবে বোধ হর, কথার মিল করিবার নিমিত্ত হাতী আমাকে 'থাবিড়া-নাকী' বলিলাছে। কারণ, এই দেখ না ? আমার কথার, আর হাতীর কথার উত্তম মিল হয়—

উট্
 কপালী চিক্ল-দাতী বড় বে ডিঙ্লি মোরে ?
 পাক্ থাক্ থাক্ থাবি
 ডাক্ থাক্ থাবি
 ডাকে ।
 নিক্ থাক্ থাকি
 ডাকে ।
 নিক্ থাক্ থাকি
 ডাকে ।
 নিক্ থাকি
 নিক্
 নিক্

 নিক্
 নিক্
 নিক্
 নিক্
 নিক্

 নিক্
 নিক্
 নিক্
 নিক্
 নিক্

 নিক্
 নিক্
 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 নিক্

 ন

কছাবতি! কবিতাটী থবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না?
কিন্তু ইহাজে আমার নিলা আছে, থাব ড়া নাকের কথা আছে।
তাই থবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনিলে তো এখন? হাতীর
একবার আম্পর্কার কথা! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না
হইলে লোকে মান্ত করে না। সেই জন্ত এই সাহেবের পোষাক
পরিরাছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেথাইতেছে
তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে শুদ্ধ

করিবে। যথন রেল গাড়ীর ভৃতীর শ্রেণীতে গিরা চড়িব, তথন সে গাড়িতে অন্ত লোক উঠিবে না। টুপি মাধার দিরা আমি হারের নিকট গিরা দাঁড়াইব। সকলে উকি মারিয়া দেখিবে, আর কিরিয়া বাইবে, আর বলিবে, 'ও গাড়িতে সাহেব রহিয়াছে!' কেমন ক্ছা-বৃত্তি, এ প্রামর্শ ভাল নয় ?"

কছাৰতী বলিলেন,—"উত্তম প্রাম্প ! একণে আছ্গ্রহ ক্রিয়া পথ ৰলিয়া দিন্ ! আর যদি না দেন্, তো বলুন্ আমি চলিয়া যাই ।" কানে হাত দিয়া বাঙি জিজাসা ক্রিলেন,—"কি বলিলে ?"

কল্পাৰতী বলিলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোন্পথ দিলা আমে ৰাইব ? গ্রাম এখনি হইতে কত দ্র ? কত কণে সেখানে গিলা পৌছিব ?"

ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি হৈরাশিক জান ?" কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"অল্ল অল্ল জানি।" ব্যাঙ বলিলেন,—"ভবে শ্লেট পেনসিল নাও।"

কর্মাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! এ সময়ে আমার হৃহিত বিজ্ঞপ করিবেন না। শোক-দাগরে আমি এখন নিময়। ছুংখে এখন আমার প্রাণ বাহির হুইভেছে। আমার সহিত এখন অধিক কথা কহিবেন না। গ্র করিবার আমার এ সময় নর। পথ বলিরা দিন্, চলিরা বাই। পতির প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রতিকার করি।"

ব্যাপ্ত উত্তর করিলেন,—"আমি বিজ্ঞপ করি নাই। অহু না করিয়া কি করিয়া বলি,—ভূমি কত কণে গ্রামে গিয়া পৌছিবে? যাই হউক, তোমার কাছে শ্লেট পেনদিল না থাকে তো মুখে সুধে ক্ষিলেই হইবে। তবে একবার লাকাও দেখি ! এক লাকে ক্তন্ব বাইতে পার দেখি ! এই গুলি সব বৈরাশিকের রাশি । এই গুলি পাইলে হিসাব করিয়া বলিব,—তুমি কতক্ষণে লোকালার পৌছিতে পারিবে। কারণ, স্কলকার লাক তো আর স্মান নম !"

কল্পাবতী বলিলেন,—"মহাশর! আপনাদিগের মত আমরা লাফাইয়া পথ চলি না। আমি লাফাইতে জানি না।"

বাঙ বলিলেন,—"ঐ তো দোষ! এখন তৈরাশিকের রাশি কোথা পাই? কলাবতি! ভূমি তার কিছু সন্ধান জান? মাটীর ভিতর পর্তে তো নাই । কলাবতি! ভূমি গিয়া তৈরাশিকের রাশি তিন্টীকে ধরিম্ব ক্ষানিকে পার ?"

কহাবতী বলিলেন,—"আমি তা জানি না, আমাকে আঁপীৰ ক্ৰ বলিয়া দিন্!"

ৰাভ বলিলেন,—"তবে এই অছটা কষিয়া আমাকে উত্তর বল। যদি ছই জন লোকে ছই দিনে এক হাত প্রাচীর পীথে, তাহা হইলে ছই হাজার লোক এক হাত প্রাচীর কওঁ দিনে গাঁথিবে?"

ক্ষাবতী একটু চিন্তা করিয়া বঙ্গিলেন,—"উত্তর— ১৯, এক দিনের পাঁচশত ভাগের এক ভাগ।"

ব্যাঙ বলিলেন,—"ভূল! বদি চৰিবশ ঘণ্টাছও দিন ধরি, ভাহা হইলে তোমার উত্তরে ভিন মিনিট হয়। গাঁথিতে ভো ক্ষ্ণ হইবে,—এক হাত প্রাচীর; এ ছ'হাজার লোক দীড়ার কোথা বে, ভিনু মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা করিবে ?"

ক্ষাৰতী মনে মনে করিলেন,—"পতা বটে, এ ছই সহল্ল লোক কোথার দাঁড়াইরা প্রাচীর গাঁথিবে ?"

তাহার পর ব্যাও বলিলেন,—"বখন এ অন্ধটী ভাল করিয়া কবিতে পারিলে না, তখন আর একটা অন্ধ তোমাকে করিতে হইবে। মনে কর বে, আমার একটা আধুলি আছে। আমি দেটা এক জনকে ধার দিলাম। কিন্তিবলী করিয়া সে ধার শোধ দিবে,--ভাহার কহিতে এইরূপ নিরম হইল, প্রভিদিন হিদাব হইবে, বাহা কিছু বাকি থাকিবে, তাহার সে অর্জেক দিনা যাইবে। করাবতি! বল, কর দিনে যে আমার আধুলিটা পরিশোধ করিবে ?"

্ক কাৰতী বলিলেন,— "এটী সহজ আনক। ছয় দিনে সমুদয় শোধ ছইয়া হাইবে।"

ব্যাঙ বুলিলেন,— আমিও তাই মনে ক্রিয়াছিলাম। কিছ ভাবিরা ভাবিরা এখন আমার মনে কিছু সন্দেহ উপুহিত হইরাছে। আছো, কি ক্রিরা ছয় দিনে শোধ বাইবে ? তাহা আমাকে ব্রাইরা বল। "

क्झांत को 'तनित्तत, — "आधूनित व्यक्ति भाति व्याना, कार्य नित्त ति नित्ति व्याना नित्त । ताकि त्रश्ति, — गति व्याना । नाति व्यानात व्यक्ति इरे व्याना, विकीत नित्त ति इरे व्याना नित्त । ताकि तरिन, — इरे व्याना । इरे व्यानात व्यक्ति क्षत्र व्यक्ति विवक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति विवक्ति व्यक्ति विवक्ति व्यक्ति व्यक्ति विवक्ति এক আনার আর্দ্ধেক ছই প্রসা, চতুর্থ দিনে সে ছই প্রসা দিবে।
বাকি রহিল,—ছই প্রসা। ছই প্রসার অর্দ্ধেক এক প্রসা, পঞ্চম
দিনে সে এক প্রসা দিবে। বাকি রহিল,—এক প্রসা। ষষ্ঠ
দিনে সেই প্রসাটী দিয়া দিলেই সব শোধ হইরা ঘাইবে।

• য়াঙ বলিলেন,—"তাহা কি করিয়া হইবে ? বঠ দিনে সে প্রাপ্রি এক পরসা দিবে কেন ? বাহা বাকি থাকিবে, ভাহার সে অর্দ্ধেক দিবে তো? এক পরসার হর পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। বঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন সাকড়া, তার পরদিন সাকড়া, তার পরদিন সাকড়া, তার পরদিন তার অর্দ্ধেক, পরদিন তার অর্দ্ধেক,

অতি চমৎকার স্থমিষ্ট কালা-স্থান ব্যাঙ এইবার গলা ছাড়িয়া কালিতে লাগিলেন,—"ওগো! মা গো! এ যে আর কথনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটী যে আর কথন প্রাপ্রি হবে না গোঁ! ভুগো আমি কোথায় যাব গো! জ্যাচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বস্থ গেল গো! ওগো আমার যে ঐ আধুলিটী বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো!" ওগো তা লইরা মালুবে যে কত ঠাটা করে গো! 'ব্যাঙের আধুলি,' 'ব্যাঙের আধুলি' বলিয়া মালুবে যে হিংলার ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! জামার কি হ'ল গো!"

ব্যাঙ স্থর করিয়া, বিনিয়ে বিনিয়ে এইয়পে উটেচঃয়য়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্লাবতী ভাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। कडावडी विलियन, -- "महानव ! विलियन मा, हुण ककन, देवर्ग थकन।"

া বাঙি পুনরার হুর তুলিলেন,—"ওগো! আমার বে এ আধুলিটা বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো!"

কহাৰতী বলিলেন,—"ছি মহাশয় ! চুপ করুন, কাঁদিতে নাই।
আপনি সাহেব মাছুয। কত আধুলি আপনি উপার্জন করিবেন।"

্ৰ্যাঙ পুনরায় স্থর ধরিলেন,—"ওগো! জ্বাচোরের হাতে পড়িয়া সামার যে সর্কান্ত গো! ওগো মা গো।"

ক ক বিত্তী তাঁহাকে অনেক বুঝাইরা, হাতে মুধে জল দিরা শান্ত করিলেন।

অবশেষে ব্যান্ত আৰু কালা স্থান্ত কুঁপিয়া কুঁপিয়া বলিলেন,—
"গুলো। আমি যে মনে করিবাছিলাম,—ছই দণ্ড বলিয়া ভোমার সজে
গল্প-গাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো!
ওগো আমার বে শোক-নিক্ক উওলিছা উঠিল গো। ওগো তুমি
ঐ দিক্ দিলা বাও গো; তাহা হইলে লোকালরে পৌছিতে
পারিবে পো! ওগো দে যে অনেক দ্ব গো! ওগো আল
সেখানে বাইতে পারিবে না গো! ওগো ভোমরা যে অমাদের মত লাকাইতে পার না গো! ওগো ভোমরা যে অফি
ভটি চলিয়া বাও গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া আমার বে
হাসি পার গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া আমার বে
কালা পার না গো! ওগো তুমি যে মেরেটী ভাল গো! ওগো
লেখা-পড়া দিখিয়া তুমি যে মকা মেরেমান্তর হওনি গো! ওগো

ভূমি বে বীর, শাস্ত, লজ্জাশীলা পতিপরারণা গো! ওগো! তুমি যে মদা-মেরেমাস্থ কি মেরে জ্যাটা নও গো! ওগো! আমার যে আধু-লিটা এইবার জন্মের মত গেল গো! ওগো! আমার কি হইল গো! ওগোমা গো!



### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

#### भावा ।

কল্পবিতী ভাবিলেন,—"একে আগনার ছংথে মরি, তাহার উপর এ আবার এক জালা! যাহা হউক, ব্যাঙের কালা এথন একটু থামিয়াছে, এই বার আমি যাই।"

ব্যাভ ষেরপ বলিয়া দিলেন, ক্ষাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন।
চলিতে চলিতে সন্ধা হইয়া গেল, তবুও বন পার হইতে পারি-লেন না। যথন সন্ধা হইয়া গেল, তথন তিনি অতিশয় প্রাস্ত হইয়া পড়িলেন, আর চলিতে পারিলেন না। বনের মারথানে এক থানি পাথরের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাথরের উপর বসিয়া কয়াবতী কাঁদিতেছেন এমন সময় মৃত্মকু মধুর তানে গুন্গুন্ করিয়া কে তাঁহার কাঁণে বলিল,— "তোমরা কারা গাঁ ? তুমি কাদের মেয়ে গাঁ ?"

কশ্ববতী অদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, একটা অতি ক্ষৃত্র মশা তাঁহার কাণে কঃ এই কথা বলিতেছে। মশাটীকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সেটী নিতান্ত বালিকা-মশা।

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মান্নবের মেরে গো! আমার নাম কল্পাবতী।"

### এস কিছু পাতাই!

মশা-বালিকা বলিলেন,—"মাহুষের মেয়ে! আমাদের খাবার ? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আদেন ? খাই বটে, কিন্তু মাহুষ কথনও দেখি নাই। আমরা ভক্ত মশা কি—না ? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কথ্নও মাহুষ দেখি নাই। কিরুপ গাছে মাহুষ হয়, তাও আমি আনি না। কৈ ? দেখি দেখি! মাহুষ আবার কিরুপ হয়!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কর্কাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া, শেষে মখা-বালিকা জিজাসা করিলেন,— "তুমি ধাড়ি মাহুষ নও, বাচ্ছা মাহুষ;—না ?'

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"নিতান্ত ছেলে-মামুষ নই তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।"

মশা-বালিকা পুনরার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বলিলে ?''•

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমার নাম, কঙ্কাবতী !"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে। আমার নাম প্রক্তকতী! ছেলেবেলা রক্ত থাইয়া পেটটী আমার টুপ টুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাথিয়ছেন,—রক্তবতী। আমাদের ছই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর ক্ষাবতী এস ভাই! আমারা ছইজনে কিছু একটা পাতাই।"

কল্পাবতী বলিলেন,—''আমি এখন বড় শোক পাইরাছি। আমি এখন বোর মনোহঃথে আছি। আমি এখন পতিহারা সতী। ছুমি বালিকা; সেসৰ কথা বুঝিতে পারিবে না। কিছু পাতাইরা আহলাদ-আমোদ করি, এখন আমার সে সময় নয়।"

রক্তবতী বলিলেন,—"তুমি পতিছারা সতি ! তার জক্ত আর তাবনা কি ? বাবা বাড়ী আহ্বন, বাবাকে আমি বলিব । বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন । এখন এস ভাই ! কিছু একটা পাতাই ৷ কি পাতাই বল দেখি ? আমি পচা-জল বড় ভালবাসি । বেখানে পচা-জল থাকে, মনের হুথে আমি সেইখানে উড়িয়া বেড়াই,—পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত থেলা করি ৷ তোমার সহিত আমি 'পুচাজল' পাতাইব ৷ তুমি আমার 'পচাজল', আমি তোমার 'পচাজল' ! কেমন ! এখন মনের মড় হুইয়াছে তো ?"

কয়াবতী ভাবিলেন,—"ইহাদের সহিত তর্ক করা র্থা। ব্ডো দিন্দে ব্যাঙ, তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম, তা এতো একটা সামান্ত বালিকা-মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের য়াহা ইছে। হয়, কয়ক; আর আমি কোনও কথা কহিব না।"

কুঁকলারতী দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই তাল । আমি তোমার পঢ়াজল, তুমি আমার পঢ়াজল। হা জগদীখর! হে হলয় দেবতা! তুমি কোথায়, আৰু আমি কোথায়! সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা! এই কথা বলিয়া ক্লাবতী বার বার নিখাস ফেলিতে লাগিলেন,

शृहाक्रत्वत इ:य दिवा मणा-वानिकातित इ:थ इहेन।

মশা-বালিকাটী ব্ঝিতে পারেন না বে, তাঁর পঢ়াজল এত কাঁদেন কেন? গুন্ গুন্ করিয়া ক্লাবতীর চারিদিকে তিনি উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল! তোমার, ভাই! আর ছটী পা কোণার গেল? উপরের ছটী পা আছে, নীচের ছটী পা আছে, মাঝের ছটী পা কোঝার গেল? ভালিয়া গিয়াছে বৃঝি? ও:! শেই জন্ম তৃমি কাঁদিতেছ? তার আবার কারা কি, পচাজল? থেলা করিতে করিতে আমারও একটী পা ভালিয়া গিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টী পুনরার পজাইতেছে। তোমারও পা সেইরূপ গজাইবে, চুপ কর,—কাঁদিও না!" •

ককাবতী বলিলেন,—''আমার পা ভাকিরা যায় নাই। তোমা-দের মত আমাদের পা নয়; আমাদের পা এইরূপ। পারের জন্ত কাঁদি নাই।

মশা-বালিকা প্নরায় গুন্গুন্ করিয়া উড়িতে লাগিলেন। চার্মিদিকে গুঁরিয়া, করাবতীর শরীরের অল-প্রত্যাল সমূদ্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে কছাবতীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন,—"একৈ ভাই, পচাজল! সর্মনাশ! তোমার নাক কোথায় গেল ? তোমার নাকটা কে কাটিয়া নিল ? আহা! তোমার নাক নাই ভো খাবে কি দিয়া ?"

মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কলাবতী তাহা প্রথম ব্ঝিতে পারিলেদ না। পরে ব্ঝিলেন যে, দে ভঁড়ের কথা বলিতেছে। কন্ধাৰতী মনে করিলেন ষে, "এ মশা-বালিকাটী নিতান্ত শিশু, এখনও ইহার কিছু মাত্র জ্ঞান হয় নাই।"

কফাবতী উত্তর করিলেন,—"পচাজল! আমাদের নাক এইরূপ।
তোমাদের নাক বেরপ দীর্ঘ, আমাদের নাক সেরপ লয়া নর।
আমরা নাক দিরা ধাই না, আমরা মুখ দিয়া খাই।"

রক্তবতী বলিলেন,—''আহা! তবে, পচাজল! তোমার কি ত্রদৃষ্ট, যে আমার মত তোমার নাক নয়। এই বড় নাকে আমাকে কেমন দেখার, দেখ দেখি ? জলের উপর গিয়া আমি আমার মুখ খানি দেখি, আর মনে মনে কত আহলাদ করি। মা বলেন যে, 'বড় হইলে আমার রক্তবতী একটা সাক্ষাৎ স্থলরী হইবে।' তা ভাই পচাজল! তোমাকেও আমি স্থলরী করিব। বাবা বাড়ী আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটী টানিয়া বড় করিয়া দিবেন। তথন তোমাকে বেশ দেখাইবে।'

কছাবতী ভাবিদেন,—"আবার সেই নাকের কথা। নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া সেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল। ব্যাপ্ত বলিয়াছিল, এই মশা বালিকাও সেই কথা বলিতেছে। ভার পর সেই নাকেখরীর নাক। উঃ! কি ভয়ানক।"

কছাবতী আরও ভাবিতে লাগিলেন,—"এই ঘোর ছঃ ে । রুর রুর । বিপদেই পড়িলাম। কোথার ভাড়াতাড়ি আমে গিরা চিকিৎসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না,—ওধানে বাঙ, এথানে মশা,—সকলে মিলিয়া আমাকে বিষম আলাতনে ফেলিল! ব্যাঙের হাত এড়াইতে না এড়াইতে মশার হাতে

জাসিরা পড়িলাম। মশার একরতি মেয়েটী তো এই রঙ্গ করিতে-ছেন; আবার ইহাঁর বাপ বাড়ী আসিরা যে কি রঙ্গ করিবেন? তা তো বলিতে পারি না!"

রক্তবতী বলিলেন,—"ঐ যে পাতাটী দেখিতেছ, পচাজল! যাত্ত কোণটা কুঁকড়ে রহিয়াছে! উহার ভিতর আমানের ঘর। আমার মা'রা উহার ভিতরে আছেন। আমার তিন রা। বাবা চরিতে গিয়াছেন। বাবা এখনি কত খাবার আনিবেন। যাই, মা'দের বলিয়া আদি যে, আমার পচাজল আদিয়াছে।"

এই বলিয়া বক্তবতী ঘরের দিকে উড়িয়া গেলেন।

আলক্ষণ পরে রক্তবতী পুনকার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—
"পচাজল! মাতোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ। চল, আমার মা'র
সলে দেখা করিবে।"

কঙ্কাবতী করেন কি ? ধীরে ধীরে উঠিলেন। মশাদের ঘর, সেই কোঁকড়ানো পাতাটীর কাছে যাইলেন।

• একটা নবীনা মশানী কুঞ্চিত পত্রকোণ হইতে ঈবৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন,—"হাঁপা বাছা! তুমি আমার রক্তবতীর সহিত পচালল পাতাইয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। রক্তবতী আইমাদের বড় আদরের মেরে। কর্তার এত বিষয়-বৈতব, তা আমার এই রক্তবতীই তাঁর এক্যাত্র সন্তানী। তা, হাঁ গা বাছা! রক্তবতী, কি তোমার পতির কথা বলিতেছিল ৮ কি হইরাছে ৮"

কন্ধাৰতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওগো আমি বড় ছঃখিনী ৷ আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি অন্ধকার দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে আমি না পাই, তবে এ ছার প্রাণ আমি কিছুতেই রাধিব না। আমার পতিকে নাকেশ্রী থাইরাছে। পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয়ে যাইতেছি। দেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার শ্রামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরার আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমরা আমাকে একটু যদি পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

মশানী বলিলেন,— "ছেলে মান্ত্রর্ধ, বালিক। তুমি, তোমার কোনও জ্ঞান নাই! একে আমরা জীলোক যে-সে মশার স্ত্রী নই, গণ্য মান্ত সন্ত্রান্ত মশার স্ত্রী; তাতে আমরা পর্দানশীন। আমাদিপের কি ঘরের বাহিরে যাইতে আছে, বাছা? না,—আমুরা পথ-ঘাট জানি? তুমি কাঁদিও না। কর্ত্তা, বাড়ী আহ্নন, কর্ত্তাকে আমি ভাল করিয়া বলিব। তুমি এখন আমাদের ক্টুর,—রক্তবতীর পচাললে। বাহাঁ ভাল হয়, তোমার জল্প কর্ত্তা অবশ্রই করিবেন। তুমি একট্ অপেকা কর।"

কলাবতীর সহিত বিনি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, তিনি রক্তবতীর মা;—মশার ছোট-রাণী। এইবার মশার বড়-রাণী বাদ দিয়া একটু মুথ বাড়াইলেন।

বড়-মশানী বলিলেন,—"ওটা একটা মাসুষের ছানা, বুঝি? আমি ওরে পুষিব। আমার ছেলেপিলে নাই; অনেক দিন

ধরিয়া আমার মনে সাধ আছে বে, জীব-জন্ত কিছু একটা পুষি তা ভাল হইয়াছে, ঐ মানুষের ছানাটা এখানে আদি-রাছে, ওটাকে আমি পুবিব। কিছু বড় হইরা গিয়াছে মতা তা বাই হউক, এখনও পোষ মানিবার সময় আছে। মানুষে, শুলিয়াছি, মেষ, ছাগল, পায়রা এই সব ধায়, আবার সাধ করিয়া তাদের পোষে। এই মাহুবের ছানাটাকে পুষিলে, ইহার উপর আমার মায়া পড়িবে। ইহাকে থাইতে তথন আর আমার रेका क्टेरव ना।"

(मक-मनानी आंत्र এकशान निया छैं कि मातिया विनातन. "मिनि! তোমার यमन এক कथा! मासूरवत हानांगिक यमि পুষিবে তো বা'তে কাজে লাগে, এরপ করিয়া পুষিয়া রাখ। মানুষে যেরূপ চধের জন্য গরু পোষে, দেইরূপ করিয়া ইহাকে ঘরে পুষিয়া রাথ। কর্তা কতদ্র হইতে রক্ত লইরা আদেন। আনিতে আনিতে রক্ত বাসি হইয়া যায়। মাতুষ একটা ঘরে °পোষা °থাকিলে, যথন ইচ্ছা হইবে, তথন টাট্কা রক্ত থাইতে পাইব।"

রক্তবতীর মা বলিলেন,—"তোমাদের দব এক • কথা! সব তা'তেই তোমাদের প্রয়োজন! ছেলে-মানুষ, রক্তবতী, মানুষের ছানাটীকে পথে কুড়িয়া পাইরাছে; পুষিতে কি খাইতে দে ভোমাদিগকে দিবে কেন ? ছেলের ছাতের জিনিসটী ভোমরা कां फिया नहें एक हां । (जायारनंत्र कि क्रम विरवहना वन रमिथ ? আহন, আজ কণ্ডা আহ্বন, তাঁহাকে সকল কথা বলিব। এ সংসারে আর আমি থাকিতে চাই না। । র বাতাস লাগে।' তোমার পাঠাইয়া দিন্। আমার বাপ ভাই বৃদ্ধেয়া, তোমার মাথায় বোল কিসের ? আমি ছয়ছাড়া আঁটকুড়োদে<sub>। ।</sub>» দিকে সব ভাজ্ব্যমান !"

বজ মশানী বলিলেন,—"আঃ মর্! ভাইলের গরবে ও'র মাটিতে পা পথে ধাও।"

এইরপে তিন সগন্ধীতে ধুন্ধনার ঝগড়। অবাক্! কন্ধাবতী মনে করিলেন,—"ভাল কথ, ইহারা আমাকে প্রিতে চার!"

তিন সভীনে ঝগড়া ক্রেম একটু থামিল। ১ আসিবেন, দেই প্রতীক্ষার কলাবতী সেই থানে বসির। অনেক বিশ্ব হইতে লাগিল, তবু মশা ফিরিলেন না।

করাবতী জিজ্ঞাদা করিলেন,—"হাঁ গা! তোমাদের বিলম্ব হইতেছে কেন ?" ত

ছোট রাণী বলিলেন,—বাঁশ কাট্ছেন, ভার বাঁধছেন, রু আসছেনুপারা!"

অর্থাৎ কিনা, — কর্তা হয় তো আজ অনেক ব্রক্ত পাইয়া একেলা বহিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া বাঁধিয়া মুটে করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব দেইজন্ত হইতেছে।

কয়াবতী আবেও কিছুকণ বদিয়া রহিলেন, তব্ও মশা ঘহে ফিরিলেন না।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

#### মশা প্রভু'।

তিন সতীনে পুনরার ঘোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চীৎ-কার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশার ঘরে কলহের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ী আসিলেন। ঘরে কলহ কচক্চির কোলাহল ভানিয়া মশার সর্বলরীর জালিয়া গেল।

মশা বলিলেন,—"এ যন্ত্রণা জীর আমার সহ্য হয় না। তোমাদের ঝণড়ার জালায়, আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাকচিল বলিতে পারে না। যেথানে এরপ বিবাদ হয়, দেধানে লক্ষী
থাকেন না,—তালুকে ময়য়াদিগের শরীরে শোণিত শুক্ত হইয়া
য়ায়। ইছ্রা হয় য়ে, গলায় দড়ি দিয়া মরি, কি বিব খাইয়া মরি।
আায়হত্যা ৽হইয়া আমাকে মরিতে হইবে। এই সেদিন ধর্মে
ধর্মে আমার প্রাণটী রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিমথোরের গায়ে বলিয়াছিলাম। তাহার রক্ত কি ভিক্ত ! এক ভঁড়
রক্ত সব ফেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ
রক্ষা হইল। মনে করিলাম,—অপঘাত মৃত্যুতে মরিব ! তাই এত
কাণ্ড করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের জালায় এত
জ্ঞালাতন হইয়াছি যে, বাঁচিতে জ্ঞার আমার তিল মাত্র
নাধ নাই।"

ত্রিরপে মশা স্ত্রীগণকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার রাগ পড়িলে, তিনি একটু স্থস্থির হইলে, রক্তবতী গিল্লা তাঁহার কোলে বসিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার গচাঞ্চল আদিয়াছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কেণু পচাঞ্চল
আবার কিণু"

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন,—"ওগো! একটা মামুষের মেয়ে! সন্ধ্যা হইতে এথানে বসিয়া আছে। রক্তবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা! মেয়েটী এথানে আসিয়া পর্যান্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, 'আর্মি পতি হারা সভী। আমার পতিকে নাকেশ্রী খাইয়াছে। আমি লোকালয়ে যাইব, সেধান হইতে বৈদ্য আনিয়া আমার পতিকে ভাল করিব।' আমি তাকে বলিলাম,—'বাছা! একটু অপেক্ষা কর। কর্জাটী বাড়ী আহ্ন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপায়, করা যাইবে। তুমি যথন রক্তবতীর পঢ়াজল হইয়াছ, তথন তোমার ছঃথ মোচন করিতে আমরা যথাদাধ্য যত্ন করিব।' রক্তবতীর পচাজল হইবে, রক্তবতী পচাজলকে লুইয়া সাধ আহলার করিবে, তোমার আর ছইটা রাণীর প্রাণে সহিবে কেন্দ্র তাঁদের আবার ঐ মান্ত্রের ছানাটিকে পুরিতে সাধ হইল। (महे कथा नहेंग्रा आमारक जाता या-ना-ठाहे वितानन। ठा, আমার আর এথানে থাকিয়া আবগুক নাই, তুমি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। দিয়া, ছই রাণী নিয়ে রথে স্বচ্ছনে

# তুমি কাহার সম্পত্তি ?

ঘর করা কর। আমি তোমার কণ্টক হইরাছি, আমি এখান হইতে যাই।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে মান্তবের মেয়েটা কোথার ?" রক্তবতীর মা বলিলেন,—"ঐ বাহিরে বসিয়া ভাছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায়, আমি এখনি দেখাইয়া দিব।"

মশা ও রক্তবতী হুই জনে উড়িলেন। বিষধ-বদনে, অঞ্পুরিত-নয়নে, বেখানে কয়াবতী বদিয়া ছিলেন, গুন্গুন্ করিয়া হুই জনে সেই থানে আদিয়া উপস্থিত হুইলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল । এই দেখ বাবা আসিরাছেন।"
কল্পাবতী সদল্পমে গাড়োখান করিয়া মশাকে নমন্তার করিলেন।
কল্পাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে গাইবেন বলিয়া, মশা গিয়া একটী
খাদের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটী খাদের
ভগার উপর রক্তবতী বসিলেন। মশার সন্মুখে হাত যোড় করিয়া
কল্পাবতী দুংশীয়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কজাবতী বলিলেন,—"মহাশরু! বিপন্না আনাধা বালিকা আমি। জনশৃত্ত এই গহন কাননে আমামি একাকিনী, আমি পতিহারা সতী। আমি ছংখিনী কজাবতী! প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হত্তগত হইয়াছেন। আমার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন্। আমি আপনার শরণ লইলাম।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাহার সম্পত্তি ?"
কন্ধাবতী উত্তর করিলেন,—"মহাশর! পুরে আমি পিতার

কল্পতি ছিলাম। বাল্যকালে মন্ত্র্যা-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দান-বিক্ররের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ, অতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত—যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই তিনি দান-বিক্রর করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে মাতা পিতা আপন আপন বালিকাদিগকে দান-বিক্রয় করিয়া নিশ্চিস্ত হন। আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা, তিন সহত্র স্বর্ণ-মূলা লইয়া, আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্রণে আমি আমার পতির সম্পত্তি, বে পতিকে হারাইয়া অনাথা হইয়া আল আমি বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বে পিতার সম্পত্তি ছিলাম, এক্রণে আমি আমার পতির সম্পত্তি

মশা বলিলেন,—"ওঁছ! সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। ভূমি কোন্মশার সম্পত্তি ?"

করাবতী উত্তর করিবেন,—"কোন্মশার সম্পত্তি! সে কথা তো আমি কিছু জানি না! কৈ ? আমি তো কোন মশার, সম্পত্তি নই!"

্মশা ব্লিলেন,—"রক্তবতি! তোমার পচাজন দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মৃতা; ইহার কোনও জ্ঞান নাই। সঠিক সত্য সভ্য কথার উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি জ্বিয়া জ্ঞামি উপকার করি ?"

রক্তবতী বলিলেন,—"ভাই পচালল। বাবা যে কথা জিজ্ঞাস। করেন, সত্য সতা তাহার উত্তর দাও।"

মশা বলিলেন,—শুন, মহুব্য-শাবক ৷ এই ভারতে যত নর-নারী

দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগের সম্পত্তি। যে मना महानय তোমার अधिकाती, छाहात निक्रे हहेट दांध हत्र. তুমি পলাইরা আদিয়াছ। দেই ভয়ে তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ! তোমার ভন্ন নাই, ভূমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তর দাও। আমি জিজ্ঞানা করিতেছি,—তুমি কোনু মশার সম্পত্তি? কোনু মশা তোমার গাত্রে উপবিষ্ট হইয়া রক্ত পান করেন ? তাঁহার নাম কি ? তাঁহার নিবাদ কোথায় ? তাঁহার কয় ল্রী ? কয় পুত্র ? কর কন্তা ? পৌত্র দৌহিত্র আছে কি না ? তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের তোমার উপর কানও অধিকার আছে কি না ? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে রাথিয়াছেন, কি তোমার হস্ত-পদাদি বণ্টন করিয়া লইয়াছেন ? যদি তুমি বণ্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে দে বিভাগের কাগজ কোথায় ? মধ্যস্থ ছারা তুমি বণ্টিত হইয়াছ, কি আদানত হইতে আমীন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে ? এই সব কথার তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও। কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মহিব আছে, মাত্রবের আমার অভাব নাই। আমার সম্পত্তি <sup>°</sup>নর-নারীগণের দেহে যা রক্ত আছে, তাহাই খায় কে ? তবে তুমি রক্তবতীর সহিত 'পচাজল' পাতাইয়াছ, সেই জন্ত তোমাকে আমি একেবারে किनिया नहें उ दामना कति। छाहा यनि ना कति, छाहा हहेल তোমার অধিকারী মশাগণ আমার নামে আদাণতে অভিযোগ

উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এথান হইতে তাঁহার। পুনরায় লইরা যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটা কথা বলি, এরপ করিরা এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নর। ভারতবাসীদিগের উচিত, আপন আপন গ্রামে বিরায় থাকা। ভাহা করিলে, মনাদিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পত্তি হথে স্বচ্ছলে সন্তোগ করিতে পারেন। শীঘই আমরাইহার একটা উপায় করিব। এফণে আমার কথার উত্তর দাও। এখন বল তোমার মশা-প্রভুর নাম কি ?"

ক্ষাবতা উত্তর করিলেন,— 'নহাশর! আমি আপনাকে সভা বলিতেছি, আমার মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মহুব্যেরা যে মশাদিগের সম্পত্তি, তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশা-দিগের মধ্যে যে মহুব্যেরা বিতরিত, বিক্রীত ও বন্টিত হইরা থাকে, তাহাও আমি জানি ভাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে, তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিরা বলি ? বৈ আমি কোন মশার সম্পত্তি।"

কোৰে মশা প্ৰজ্ঞতিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নমন আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন,—"না, তুমি কিছুই জান না! তুমি কচি খুকীটা! গামে কথনও মশা বলিতে দেধ নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি ভাকা! পতিহারা সভী হইয়া কেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!"

মশার এইরূপ তাড়নার কলাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কলাবতীর পানে চাহিরা, রক্তবতী চকু টিপিলেন। সে চকু-টিপুনীর অর্থ এই বে,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না! বাবা বড় রাগী মশা! একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন। চুপীকর, বাবার রাগ এখনি পড়িয়া যাইবে।"

রক্তবতী যা বলিলেন, তাই হইল। ককাবতীর কালা দেখিয়া মশা আরও রাগিরা উঠিলেন। মশা বলিলেন,—"এ কোথাকার প্যান্পেনে মেরেটা রা। ভ্যানোর ভ্যানোর করিয়া কাঁদে দেখা আছো! যে সব কথা এতকণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না, বলিলে। এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি না ? ভাল! এই যে সব মাহ্য হইয়াছে, এই যে কোট কোট মাহ্য ভারতে রহিয়াছে, এ সব মাহ্য কেন ? কিসের জন্ম স্ক্রিত হইয়াছে ? এ কথার আমাকে এখন উত্তর দাও।"

ু কল্পুৰতী বলিলেন,—"মান্ত্ৰ কেন, কিনের জন্ম স্থলিত হইয়াছে ? ভা আমি আনি না।"

মশা বলিলেন,—"এ: এ মেরেটা নিভাস্ত বোকা! একেবারে বদ্ধ পাগল! কিছু জানে না! এই ভারতের মাহুবগুলো বড় বোকা! কাণ্ডজান-বিবর্জিত। রক্তবতী শিকু বটে, কিন্তু এর চেরে আমার রক্তবতীর লক্ষ্ণণে বৃদ্ধি-শুদ্ধি আছে। তৃমি বল ভো, মা, রক্তবতী, ভারতের মাহুব কিনের জন্ম স্থাজিত হইরাছে?"

রক্তবতী বলিলেন,—"কেন বাবা! আমরা থাব বলিয়া তাই ইইয়াছে!" স্থা বলিলেন,—"এখন শুনিলে ? ভারতের মাসুষ কিসের জন্ত ইংরাছে তা বুঝিলে ?"

কল্পাবতী উত্তর করিলেন,—"আজা হ'া ! এখন ব্ঝিলাম। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মান্তবের স্কল হইয়াছে।"

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার পচাজল মাছবের ছার্নী বই তো নয়! মাছবদের বৃদ্ধিত্তি নাই তা সকল মশাই জানে। নির্কোধ মশাকে সকলে 'মাছব' বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে,—'অমুক মশা তো মশা নয়, ওটা মাছব।' তা, আমানের মত পচাজলের বোধ-শোধ কেমন করিয়া হইবে ? আমার পচাজলকে, বাবা, ভূমি আরে বকিও না।"

ষণা ভাবিলেন,—"সত্য কথা ! মান্তবের ছানাটাকে আর কোনও কথা বিজ্ঞানা করা বৃথা। আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে।" সংগ্রা বিজ্ঞানা করিলেন,—"বলি হাঁগো নেয়ে! এখন তোমার বাড়ী কোন্থামে বল দেখি ? তা বলিতে পারিবে তো ?"

কত্বাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম, কুষ্মঘাটা। মশা তৎক্ষণাৎ আপন অহচরদিগকে কুম্মঘাটা
পাঠাইলেন। ক্ষাবতীর প্রভাগতে ডাকিয়া আনিতে আদেশ
করিলেন। দ্তগণ কুম্মঘাটাতে উপস্থিত হইয়া, অনেক আরুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, ক্ষাবতীর অধিকারী তিনটা
মশা। তাঁহাদের নাম গর্জগণ্ড, বৃহৎ-মুণ্ড, ও বিক্লত-তুণ্ড। রক্তক্তীর পিতার নাম দীর্ঘ-শুণ্ড। দ্তগণ শুনিবেন যে ক্ষাবতীর
অধিকারীগণের বাস 'আকাশমুণ' নামক শালবুক। সেই থানে

যাইয়া ককাবতীর অধিকারীগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন।
তাঁহারা দ্তগণের সহিত আদিয়া অবিলয়ে দীর্ঘ-শুণ্ডের নিকট
উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদানুবাদ, অনেক দর ক্যা-ক্ষির
পুর, ভিন ছটাক নররক্ত দিয়া ক্ষাবতীকে দীর্ঘ-শুণ্ড কিনিয়া
লইলেন। ক্ষাবতীকে জ্বন্ন ক্ষিয়া তিনি ক্সাকে বলিলেন,—
"রক্তবতী! এই নাও, তোমার পচাজল নাও! এ মানুবের ছানাটী
এখন আমাদের নিজন্ব, ইহা এখন আমাদের সম্পতি।"

দীর্ঘ-শুণ্ড, তাহার পর, গজগণ্ড, বৃহৎ-মৃণ্ড, বিক্রত-তুণ্ড প্রাভুক্তি
মশাগণকে সম্বোধন করিয়া বিগলেন,—"মহোদ্মগণ! আমি
দেখিতেছি আমাদের ঘোর বিগল উপস্থিত। ভারতবাদীগণের
রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর বাবতীয় মশা এত দিন স্থথে অচ্ছেন্দে
সংসারহাত্রা নির্মাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিন দিকে কালাপানি, এক দিকে অভ্যুচ্চ পর্মতশ্রেণী। জীব-জন্তগণকে বেরুপ
লোকে বেড়া দিয়া রাথে, ভারতবাদীগণকে এত দিন আমরা
সেইরুপ আক্ষ •করিয়া রাথিয়াছিলায়। ভারতের লোক ভারতে
থাকিয়া এত দিন আমাদিগের সেবা করিতেছিল, বিনীত, ভাবে
শোণিত দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ, করিতেছিল।
এক্ষণে কেহ কেহ মহাসাগর ও মহাপর্মত উল্লজ্বন করিতে প্রস্তুভ্রমছে। এরুপ কার্য্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত
করিলে যে তাহাদের মহাপাতক হয়, তাহা আপনারা সকলেই
আনেন। যেমন করিয়া হউক, ভারতবাদীগণকে প্রেক্তর্বাদীদিগের

এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আৰু কাল কিছু অধিক इहेब्राइह। এই म्पून, आज नक्षा दिना कू समान इहेट একটা মহুষ্য-শাবক আমার বাবে আসিরা উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্য-শাবকটা আপনাদের সম্পত্তি। আৰু আপনার সম্পত্তি भनाहेरत, का'न स्थायात मण्लेखि भनाहेरत। धहे श्रकांद्र मसूरमुत्रा যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায়, তাহা হইলে সম্পত্তি লইয়া আমাদের মধ্যে মহা গোল্যোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর আবার ব্রিয়া দেখুন, দেশ-ভ্রমণের কি ফল! দেশভ্রমণ করিলে মহুযোরা নানা নতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মহুযা-দিগের জ্ঞানের উদয় হর। দেশত্মণ করিয়া ভারতবাদীদিগের ৰদি চকু উন্মীলিত হয়, তাহ। হইলে, মহুষ্যগণ আৰু আমাদের বশতাপর হইয়া থাকিবে না। আবার, বাণিজ্যাদি ক্রিয়া ছারা ক্রমে তাহারা ধনবান হইয়া উঠিবে। তথন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া রক্তপান হইতে আমাদিণকে বঞ্চিত করিবে। অভএন, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন শনা করিতে পারে, ্যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়, এরপ উপায় সহর আমাদিগকে করিতে হইবে।"

দীর্ঘ-গুণ্ডের বক্তা শুনিরা সকলেই তাঁহাকে ধন্ত ধন্ত ারীতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘ-শুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা, দীর্ঘ-শুণ্ডের অতি দূর দৃষ্টি, এরূপ বিজ্ঞ বৃদ্ধিমান মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা বাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে বাইতে না পারে, এরূপ উপায় করা অব্দ্র কর্ব্য, তাহা

200

র গ্রহণ করিয়া সন্থানে এক আম হইতে আমান্তরে ন আপন দেশে প্রত্যা-হইয়াছে। এই দেখুন, আ একটা মহুষ্য-শাবক আমার ছ দে মনুষ্য-শাবকটা আপনাদের भगारेत, का'न आंगात मण्डी যদি এক গ্রাম হইতে नरेवा जायाम् र मध्य मु পর আবার বুঝিয়া করিলে মহুষ্যেরা নু मिश्तर खात्नत् यि ठक

এবারকার শাস্ত্র।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

#### थर्क् द्र ।

দীর্ঘ-শুগু মশা বলিলেন,—"রক্তবতি ! এক্ষণে এই মহুব্য-শাবকটী তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

রক্তবতী বলিলেন,— পিতা! ইনি আমার ভগ্নী। ইহাঁর সহিত
আমি পচাজল পাতাইরাছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িরাছে।
পচাজলের পতিকে নাকেশ্বরী ৰাইয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচাজল আমার সারা হইয়া গেল। বাহাতে আমার পচাজল আপননার পতি পায়, বাবা, তুমি তাহাই কর। "

কি করিরা করাবতীর পতিকে নাকেশ্রী থাইরাছে, মশা আদোপান্ত সমূদয় বিবরণ শুনিজে ইচ্ছা করিবেন। আগা গোড়া সকল কথা স্কুলারতী তাঁহাকে বলিলেন।

ভাবিরা চিন্তিরা মশা শেবে বলিলেন,—"তুমি আমার রক্তবতীর পচাজল, দে নিমিন্ত তোমার প্রতি আমার সেহের উদীর হইরাছে। ডোমাকে আমরা কৈছ আর থাইব না। সেহের সহিত তোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব। যাহাতে তুমি ডোমার পতি পাও, সে জন্যও যথাসাধ্য চেটা করিব। আমার তালুকে থর্ক,র মহারাজ বলিয়া একটা মহুব্য আছে। ভনিয়াছি, সে নানারূপ ঔবধ, নানারূপ মন্ত্র জানে। আকাশে বৃষ্টি না হইলে, মন্ত্র

পাড়িয়া মেঘে সে ছিন্ত করিয়া দিতে পারে। শিলা-বৃষ্টি পড় পড় হইলে, সে নিবারণ করিতে পারে। বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে পারে,—এ ডাইনী কি ডাইনী নয়। তাহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ন করে। তাহার মত গুণী মহ্যা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নাকেখরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সেই উদ্ধার করিতে পারিবে।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"তবে, মহাশন্ধ, আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, এখনি তাঁহার নিকট বাই। মহাশন্ধ! স্বামী শোকে শরীর আমার প্রতিনিয়তই দগ্ধ হইতেছে, সংসার আমি শৃষ্ঠ দেখিতেছি। তাঁহার প্রাণ রক্ষা হুইবে, কেবল এই প্রত্যাশার জীবিত আছি। তা না হুইলে, কোন্ কালে এ পাপ প্রাণ বিস্কুল দিতাম।"

মশা বলিলেন,— "অধিক রাত্রি হইরাছে, তুমি পরিশ্রান্ত হইরাছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়। তবে রও! আমার কনিষ্ঠ ক্রাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাঁহার পিঠে চড়িয়া আইমরা সকলে এখনি ধর্ম্বর মহারাজের নিকট গমন করিব।"

মশী এই ব্লিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভাতাকে ডাকিতে পাঠাই-লেন। কিছুক্ত বিলম্বে মশার ছোট ভাই আদিয়া উপস্থিত হইলেন। মশানীগণ তাঁহাকে "হাতিঠাকুর-পো, হাতিঠাকুর-পো" ব্লিয়া অনেক সমাদ্র ও নানা রূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন,—"কাকা! আমি একটা মাহুষের ছানা পাইয়াছি। তাহার সঙ্গে আমি পঢ়াজল পাতাইয়াছি। আমি পচাজনকে বড় ভাল বাদি, আমার পচাজনও আমাকৈ বড়ভাল বাদে।"

কন্ধাবতী আশ্চর্যা হইলেন। মশার ছোট ভাই, হাতী! প্রকাশ্ত হস্তী! বনের সকলে তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো" বলিয়া ডাকে।
রক্তবতীর পিতা হস্তীকে বলিলেন,—"ভায়া! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। রক্তবতী একটা মানুবের মেয়ের সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। মেয়েটার পতিকে নাকেখরী খাইয়াছে। মেয়েটা পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইভেছে। রক্তবতীর দয়ার শরীর। রক্তবতী তার ছাথে বড় ছংখী। আমি তাই মনে করিয়াছি, যদি কোনও মতে পারি তো তার স্থামীকে উন্ধার করিয়া দিই। ধর্ম রু মহারাজের ছায়াই এ কার্যা সাধিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইছো যে, এখনি ধর্ম রের নিকট যাই। কিন্তু মানুবের মেয়েটা পথ হাঁটিয়া ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অভিশন্ন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন, ভায়া, তুমি যদি ক্লপা কর তবেই হয়। আমাদিগকে যদি পিঠে করিয়া লইয়া যাও ভোবড উপকার হয়।"

হাতি-ঠাকুর-পো দে কথার সম্মত হইলেন। কৃষ্কবিতী "মশানী-দিগকে নমস্বার কৃরিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতেঁ বিদায় গ্রহণ ক্রিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া ক্লাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল! তুমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, কথনও ভূলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই, শ্চবেই পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে, তাই, এজনমের মত তোমার পচাজল এই বিধায় হইল।"

রক্তবতীর চকু ছল ছল করিয়া আদিল, রক্তবতীর চকু হইতে অশ্র-বিলু ফোঁটার ফোঁটার ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মশা ও করাবতী হুই জনে হাতীর পূঠে আরোহণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো মৃত্যুমল গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে বাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইলা গেল। অতি প্রত্যুহে ধর্ম্বরের বালীতে গিরা সকলে উপস্থিত হুইলেন। তাহারা দেখিলেন যে, ধর্ম্কুর শ্বা হুইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষণ্ধ বদনে আপনার হারদেশে বিদিয়া আছেন। একটু একটু ভবনও অক্ত হান্ নাই। আকাশে কৃষ্ণপদীর প্রতিপদের চক্র ভবনও অত হান্ নাই। ধর্ম্বুরের বিষণ্ধ মৃত্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসন্ধ মৃত্তি ধারশ করিয়াছেন। চাঁদের মৃত্তে আরা হাসি ধরে না। চাঁদের হাসি দেখিয়া ধর্ম্বুরের বাগ হুইতেছে। ধর্ম্বুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা, করিলেন বে,—"এই চাঁদের এক দিন আমি দণ্ড করিলো চাঁদকে বিদি উচিত মত দণ্ড না দিতে পারি, তাহা হুইলে থর্ম্বুরের ভণ জ্ঞান, তুক তাকু, মন্ত্র তন্ত, শিকড় মাকড, সবই বুখা।"

মশা, কন্ধাৰতী ও হত্তী গিয়া থকা হৈরে ছারে উপস্থিত চ্ইংলন।
মশাকে দেখিয়া থকা ব শণব্যন্ত হইয়া উঠিলেন।

হাত যোড় করিয়া ধর্ব বলিলেন,—"মহাশয় ! আবল প্রাতঃকালে কি মনে করিয়া ? প্রতি দিন তো সন্ধ্যার সময় আপনার ভভা-গ্মন হয় ৷ আৰু দিনের বেলা কেন ? ঘরে কুটুর সাকাৎ

### খর্র।

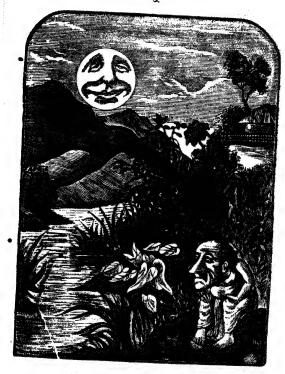

সেই যার সাত হাত স্ত্রী।
(২২৬)

আসিয়াছেন না কি ? তাই কনিষ্ঠকে সজে করিয়া আনিয়াছেন তে তাহার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া ঘাইবেন ?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না, তা নয় ! সে জন্ম আমি আদি
নাই। কি জন্ম আদিয়াছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিল্পাসা
করি, তুমি বিষয়মুখে বলিয়া আছ কেন ? এরপ বিষয়-বদনে
থাকা তো উচিত নয় ! মনোহুংখে থাকিতে তোমাদিগকে আমি
বার বার নিষেধ করিয়াছি। মনের স্থেখ না থাকিলে শরীরে
রক্ত হয় না, দে রক্ত স্থাত্ হয় না। মনের স্থেখ বদি তোমরা
না থাকিবে, পৃষ্টিকর, তেজয়র দ্রব্য সামগ্রী যদি আহারাদি না
করিবে, ভবে তোমাদের রক্তহীন দৈহে বদিয়া আমাদের ফল কি ?
তোমরা দব যদি নিয়ত এরপ অন্তায় করিবে, তবে আমরা
পরিবারবর্গকে কি করিয়া প্রতিগালন করি ? তোমাদের মনে
কি একটু তাদ হয় না যে, আমাদের গায়ে বদিয়া মশা প্রভু যদি
স্থচাক্তরণে রক্ত পান করিতে না পান, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের
উপর রাগ করিবেন ?"

থর্কুর বলিলেন,—"প্রভূ! আমি শীণ হইয়া যাইতেছি সজ্ঞ। আমার শরীরে ভালরূপ স্থাত্ রক্ত না পাইলে, মহাশীর থেঁরাগ করিবেন, তাহাও জাঁনি। কিন্তু কি করিব ? কেবল স্ত্রীর তাড়নার আমার এই দুশা ঘটিতেছে।"

মশা জিজ্ঞানা করিলেন,—"কেন? কি হইয়াছে? তোমার জী তোমার প্রতি কিল্লপ অত্যাচার করেন?"

धर्म त्र উछत्रं क तिरानन,—"अञ् ! आप्राप्तत जी-श्रक्त नर्मन

বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে হই তিন বার মারা-মারি পধান্ত হইরা থাকে। কিন্ত হংশের কথা আর মহাশরকে কি বানিব! আমি হইলাম তিন হাত লখা, আমার ত্রী হইলেন সাত হাত লখা। বথন আমাদের মারামারি হয়, তথন আমার ত্রী নাগরা ক্তা লইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া আমার মন্তকে প্রহার করেন। আমি তত দ্র নাগাল পাই না; আমি যা মারি, তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। ত্রীর প্রহারের চোটে অবিলহেই আমি কাতর হইরা পড়ি, আমার প্রহারে ত্রীর কিন্ত কিছুই হয় না। স্ত্তরাং ত্রীর নিকট আমি সর্বাদাই হারিয়া যাই। একে মা'র খাইয়া, তাতে মনংক্রেশে, শরীর আমার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেহে আমার রক্ত নাই। দে জন্ত মহাশন্ন রাগ করিতে পারেন, ভাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্ত আমি কি করিব প্রমার অপরাধ নাই।"

্ মশা বলিলেন,—"বটে ! আছো, তুমি এক কর্ম কর। আজু ছাতিভাষার পিঠে চড়িয়া তুমি স্তীর সহিত মারামায়ি,কয়।"

এই বলিরা মশা থর্ক্রকে হাতীটা দিলেন। থর্ক্র হাতীর
পিঠে চড়িরা, বাড়ীর ভিতর গিরা জীর সহিত বিশ্বদ
করিতে লাগিলেন। কথার কথার ক্রমে মারামারি আরস্ত এইল।
থর্ক্র আজ হাতীর উপর বসিরা, মনের হথে ঠন্ ঠন্ করিরা,
জীর মাথার নাগরা জ্তা মারিতে লাগিলেন। আজ জী যাহা
মারেন, থর্ক্রের পারে কেবল সামান্ত ভাবে লাগে। যথন
তুম্ব বৃদ্ধ বাধিরা উঠিল, মশার তথন আর আনন্দের পরিশীমা

রহিল না। মশার হাত নাই বে হাততালি দিবেন, নাই বে নথে নথে ঘর্ষণ করিবেন! তাই তিনি কখনও এক পা তুর্লিরা, কথনও ছই পা তুলিরা, নৃত্য করিতে লাগিলেন, ও ধন্ ধন্ করিরা "নারদ নারদ" বলিতে লাগিলেন। অবিলয়েই আল থকিঁরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। থক্রের মন আল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। থক্রের ধমনী ও শিরার প্রবলবেগে আজ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। মশা, সেই রক্ত একটু চাথিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন,—"বাং! অতি স্থমিষ্ট, অতি স্থমাহ!"

মশা-মহাশরকে থর্কুর শত শক্তিধন্তবাদ দিলেন, ও কিজনা তাঁহা-দের ভভাগমন হইরাছে, সে কথা জিজানা করিলেন। ক্লাবতী ও নাকেখরীর বিবরণ মশা-মহাশর আদ্যোপান্ত তাঁহাকে ভনাইলেন।

সমস্ত বিশ্বণ শুনিয়া শুর্ক্র বলিলেন,—"আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। নাকেখরীর হাত হইতে আমি ইহার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী, ডাইনী, সকলেই আমাকে ভয় করে। চলুন, আমাকে সেই নাকেখরীর ঘরে লইয়া চলুন, দেখি সে কেমন নাকেখরী!"

মশা বলিলেন, — "এবার চল !! কিন্তু তোমাদেঁর চলা-চলি সব শেষ হইল। বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় রেঙ্গুন, কোথায় বিলাত; এ থানে ও থানে সেথানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ! বড় সব রেঙ্গ-গাড়ি করিয়া এ-দেশ ও দেশ সে-দেশ করিতেছ! রও, এবারকার শাস্ত্র এক্বার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে! ুৰ্ধ্বুর জিজাসা করিলেন,—"এবারকার শাস্ত্রে আমাদের গমনা-গমন একেবারেই নিবিদ্ধ হইল না কি ? গাছগাছড়া আনিতে বাইতেও গাইব না ?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না! এবারকার শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ঘর হইতে তোমরা আর একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। সকলকে অন্ধকুপ থনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকুপ থনন করিতে হইবে। অন্ধকুপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটী খুলিলে, পাপ হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পাতক নয়, সেই যারে বলে অতিমহাপাতক। শুধু দহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতিমহাপাতক। কেমন! বড় যে সব জাহাজ চড়া, রেল চড়া, লেখা-পড়া শেখা, মশারি করা। এই বার ?"

ধর্ব বলিলেন,— "আপনারা মহাপ্রভু! যেরপ শাস্ত করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে হইবে। আপনারা আমাদিগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আপনারা সব করিতে পারেন।"

মশা, কন্ধাবতী ও থর্ক ব হতীর পৃঠে আরোহণ করিয়া বনাভিমুখে বাতা করিবেন। প্রায় ছই প্রহরের সময় পর্কান্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

## যোড়শ পরিচ্ছেদ।

#### খোকোশ।

নাকেশ্বরী ধধন থেতৃকে পাইল, তথন খেতৃ একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান গোচর আর তাঁহার কিছু মাত্র রহিল না। নিশাদ দারা নাকেশ্বরী যে কল্পাবতীকে দ্রীভূত করিল, থেতু তাহার কিছুই জানেন না।

থেতুকে মৃতপ্রায় করিয়া নাজিকখরী মনে মনে ভাবিল,—"বছ কাল ধরিয়া অনাহারে আছি। ইষ্ট দেবতা ব্যাদ্রের প্রসাদে আজ যদি এরপ উপাদের খাদ্য মিলিল, তবে ইহাকে ভাল-রূপে রন্ধন করিয়া থাইতে হইবে। এমন স্থ্যাদ্য একেলা খাইরা তৃপ্তি হইবে না। মাই, মানীকে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।"

মাসী আসিতে আসিতে পাছে থাদ্য পচিয়া যায়, সেজন্ত নাকেশ্বরী তথন থেভুকে একেবারে মারিয়া ফেলিল না, মৃতপ্রায় অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী, মাদীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইল। নাকেশ্বরীর মাদীর ৰাজী অনেক দূর, সাত সমুত্র তের নদী পার, সেই এক ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। দেখানে যাইতে, আবার মাদীকে লইয়া কিরিয়া আদিতে, অনেক বিলম্ব হইল।

মানী বুড়ো মাহৰ। মানীর দাঁত নাই। খেতুর কোমল মাংস

্দেখিয়া নাদীর আর আহলাদের দীমা নাই। মাদীর মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল।

থেতুর গা টিপিয়া টুপিয়া মাসী বিশিলেন,— "আহা! কি নরম মাংস। বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙো মাম্বের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাইতে পারি না। আজ ছঠেঙো মাম্বের মাংস থাইয়া উনর পূর্ণ করিব। মুখটীর ঝোল হউক, পিঠের মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আঙুলগুলির চড়চড়ি হউক, অভাত্ত মাংস অহল করিয়া রাধা থাকুক, ছই দিন ধরিয়া আহার করা বাইবে, গদ্ধ হইয়া বাইবে না।"

্ নাগী বোন্থীতে এইরপ প্রামর্শ হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। হাতীর বংশিধ্বনি, মশার গুন্-গুন্
মান্থ্যের কঠম্বর, পর্কতের বাহির হইতে মান্তালিকার ভিতর প্রবেশ
করিল।

নাকেখর ব্যন্ত হঁইরা বলিল,— "মাসি! সর্কানাশ হইল! মুথের আনুবুঝি কাড়িয়া লয়! ছুঁড়ি বুঝি ওঝা আনিয়াছে!" ' "

্ষাদী বলিলেন,—"চল চল চল! ছারের উপর ছইজনে পাফ"ক ফরিয়াদীড়োই!"

ক্ষট্টালিকার থারের উপর নাকেখরী ও নাকেখরীর মাদ্য পদ-প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

পর্বতের ধারে অভ্নের লারে উপস্থিত হইরা মশা, কল্পাবতী ও থকুর হতীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো বাহিরে দ্ভায়মান থাকিয়া গাছের ভাল ভালিয়া মাছি ভাড়াইতে

#### ঝাড়ান কাড়ান।

লাগিলেন। কথনও বা ত'ড়ে করিয়া ব্লারাশি লইরা আন্তর্ভাগারে পাউভার মাধিতে লাগিলেন। দোল ধাইতে ইছা হইলে কথনও বা মদের সাধে শরীর দোলাইতে লাগিলেন।

মশা, কছাবতী ও ধর্মুর স্কৃৎকের ভিতর প্রবেশ করিলেন।
স্কৃতকের পথ দিয়া অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইলেন। অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দারে নাকেখরী ও নাকেখরীর
মাসীর পদতদ দিয়া সকলকে যাইতে হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, খেডুর নিকট সকলে গমন করিলেন।
সকলে দেখিলেন যে, খেডু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।
অজ্ঞান অটেতভা । শরীরে প্রাণ শ্রাছে কি না সন্দেহ। নিখাদ
প্রখান বহিভেছে কি না সন্দেহ। কছাবতী তাঁহার পদ-প্রাতে
পড়িয়া, পা তৃটী বুকে লইয়া, নানারপ বিলাপ করিতে লাগিলেন
ধর্ব খেডুকে নানা প্রকারে পরীকা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে থর্কার বলিলেন,—"কন্তা কন্ধাবতি! তুমি কাঁনিং
না। তেনীমার পত্তি এখনও জীবিত আছেন। সম্বর আরোগ্য লাফ করিবেন। আমি এই ক্লণেই এ রোগের প্রতিকার করিতেছি।"

এই বলিয়া থর্কুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, থেডুর শরীরে শব শত ফুংকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নানা রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সংজ্ঞাশ্য হইয়া থেড় যে ভাবে পড়িয়াছিলেন, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তিঃ মাত্রও নভিলেন চড়িলেন না।

धर्म व विचित्र हहेशा विलितन, - "এ कि हहेल! आगात मा

্ৰসূত্ৰ ব্ৰপ কথনও তো বিফল হয় না! রোগী পুনজীবিত হউক নাহউক, মন্ত্ৰের ফল অৱাধিক অবস্থাই আকোশিত হইয়া থাকে। আজা যে আমার মন্ত্ৰ-জালিকড় মাকড় একেবারেই নির্থক হইডেছে, ইহার কারণ কি ?"

ু থর্কুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু শ্বির করিতে পারেননা।

অবশেষে তিনি বলিলেন,— "মশা প্রাভূ! আছেন দেখি, সকলে পুনরায় বাহিরে যাই! বাহিরে গিয়া দেখি, ব্যাপার খানা কি ?"

আট্টা ি চা হইতে সকলে পুনর্জার বাহির হইলেন। কন্ধাবতী একেন । হতাশ হইয়া পড়িলেনন কন্ধাবতী ভাবিলেন যে,অভাগিনীর কপার্থ পতি যদি বাঁচিবেন, তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন ? তবে, এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, পতিপাদ-পল্লে প্রাণ বিদর্জন করিতে পারিবেন, অুদীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও দে চিন্তাটী কথঞিৎ ভাঁহার শান্তির কারণ হইল।

একবার বাহিরে যাইয়া, য়ড়ঢ়য়র পথ দিয়া সুক্পে পুনরীর ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষু দৃষ্টিতে, আশ পাশ, অগ্র পশ্চাং, উর্দ্ধ নিয়, দশ দিক স্ক্ষান্ত্রন্ম রূপে পরীক্ষা করিতে কবিতে, ঝর্কুর আগিতে লাগিলেন। অট্টালিকার নিকট আসিয়া, উর্দ্ধ নিকে চাহিয়া দেখেন যে, ভৃতিনীদ্ব পদ প্রসালে করিয়া দারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ধর্কুর ঈষং হাসিলেন, আর মনে মনে করিলেন,—"বটে! তোমাদের চাতুরী তো কম নয়!"

ধ্বার বাহির হইতে ধর্ব মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মঞ্জে

### কোপ মারেন আর কি .

প্রভাবে, ভৃতিনীয়য় পদ উত্তোলন করিয়া সেখান ইহতে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া থর্কুর পুনরায় বাড়ান কাড়ান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেমরী আুসিয়া থেতুর শরীরে স্নাবিভূত হইল। থেতু বক্তা হইলেন, অর্থাৎ কি না খেতুর মুখ দিয়া ডাকিনী কথা কহিতে লাগিল। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারূপ মন্ত্র পড়িয়া, ধর্মবুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। নাকেশ্বরী কিছুতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল বে,—"এমমুষ্য ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত, সঞ্চিত ধন অপহরণী বিয়াছে, সেজক্ত আমি ইহাকে কথনই ছাড়িতে পারি নাঁ, আমি ইহাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব।" থক্রি পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি ছারা নাকেশ্বরীকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যাতনা ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে নাকেশ্বরী থেতুকে ছাড়িয়া যাইতে সুমত হইলু। কিন্ত "যাই, যাই" বলে, তবু যায় না। "এইবার যাই, এইবার চলিলাম, " বার বার এই কথা বলে, তবু কিন্তু যায় না। নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া থর্কার অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওঠনর কাঁপিতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চকুর্ম রক্তবর্ণ हरेब्रा डिठिन। थर्क्तुव विनित्नन,—"यात्व ना ? तरहे! आकहा cनिथ, এইবার যাও কি না!" এই বলিয়া তিনি একটা কুল্লাও আনয়ন করিলেন। মন্ত্রপুত করিয়া, তাহার উপর সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া, কুমড়াটীকে বলিদান দিবার উদ্যোগ করিলেন। থর্পরে কুমড়াটী दाविया, थर्स् त थएन छेटलानन क्तिरनन। टकाल माद्रन आत कि ! ব্রমন সময় নাকেখরী অতি কাতর খবে চীৎকার করিয়া বলিল,— "বক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া কোলিবেন না। আমি এখন সভ্য সত্য সকল কথা বলিভেছি।"

থর্কুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিবে বল ? সভ্য বুল, কৈন তুমি ছাড়িয়া যাইভেছ না ? সভ্য সভ্য না বলিলে, এথনি ভোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

নাকেশরী বলিল,—"আমি ছাড়িরা গেলে কোনও ফল হইবে
না। রোগী এখনি মরিরা ঘাইবে। রোগীর পরমায়ুটুকু লইরা
কচুপাতে বাধিগা, আমি তাল গোছের মাথার রাধিরাছিলাম।
মনে করিরাছিলাম, মাসী আদিলে পরমায়ুটুকু বাটিরা, চাটনী
করিরা হই জনে থাইব। তা, পরমায়ু-মহিত কচুপাতাটী বাতাদে
তালগাছ হইতে পড়িরা গিরাছে। ক্ষুদ্র পিপীনিকাতে পরমায়ুটুকু
থাইরা ফেলিয়াছে। "এখন আর আমি পরমায়ু কোথায় পাইব যে,
রোগীকে আনিরা দিব ? সেই জন্ত বলিতেছি, যে, আয়ি ছাড়িয়া
যাইকেই রোগী মরিরা যাইবে।"

পূর্ব্ব গুণিরা গাঁথিয়া দেখিলেন যে নাকেখরী যাহা বলিভেছে, তাহা সত্য কথা, মিথ্যা নয়। থর্ক্র মনে মনে ভাবিলেন যে, "এই বার প্রমাদ হইল! ইহার এথন উপায় কি করা যায়? শ্রমায় নাথাকিলে, পরমায় তো আর কেহ দিতে পারে না ?"

জ্মনেক চিন্তা করিয়া, ধর্বুর নাকেখরীকে আদেশ করিবেন,—
"বে কুজ পিগীলিকারা ইহাঁর পরমায়ু ভক্ষণ করিয়াছে, ভূমি
জহসন্তান করিয়া দেখ, সে খুদে পিপড়েরা এখন কোথায় ?"

নাকেশরী গিয়া, ভানতনার, পাধরের ফাটলে, মাটার ক্রি, কাঠের কোঠরে, সকল স্থানে সেই ক্র পিপীনিকাদিগের ক্রেণে করিতে নাগিন। কোখাও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেও-পিঁপ ড়ে, কাঠ-পিঁপ ড়ে, ওপ্তড়ে-পিঁপ ড়ে, টোপ পিঁপ ড়ে, যত প্রকার পিঁপ ড়ের সহিত সাক্ষাং হয়, সকলকেই নাকেশ্রীও নাকেশ্রীর মানী জিজ্ঞাসা করে,—"হাগা! খুদে-পিঁপ ড়েরা কোধার গেল, তোমরা দেখিয়াছ?" খুদে-পিপ ড়ের তর কেহই বনিতে পারে না। বোন্ঝীর বিপদে মানীও ব্যথিত হইয়া চারি দিকে অবেহণ করিতে লাগিন। কিন্তু শীঘই বুড়ীর হাঁপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্রীর মানীর পামে ব্যথা হইল। তথন নাকেশ্রীর-মাসী মনে করিল—"ভাল ছ-ঠেডো মানুষের মাংস খাইতে আদিয়াছিলাম বটে! এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানা টানি।"

অমুসন্ধান করিতে করিতে, অবশেবে কাণা-পিঁপ্ডের সহিত নাকেখরীর সাক্ষাৎ হইল। কাণা-পিঁপ্ডেকে, নাকেখরী, খুলে-পিঁপ্ডের কথা জিজাসা করিল। কাণা-পিঁপ্ডে বলিল,—"জামি খুলে-পিঁপ্ডেদের কথা জানি। তালতলায়, কচুপাত হইতে মাহ্নবের স্থান্ত পরমায়ুটুকু চাটিয়া-চুটিয়া থাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, খুদে পিঁপ্ডেরা গৃহে গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহেবের পোবাক পরা, একটা ব্যাপ্ত আসিয়া তাহাদিগকৈ কুপ্কুণ্ করিয়া থাইয়া ফেলিল।"

অট্টালিকার প্রত্যাগমন করিয়া, নাকেখরী এই সংবাদটী ধর্মুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত থর্মুর পুনরার

নাহিৰ ব্যাকি পাঠাইলেন। নাকে বরী মনে করিল,— ভাল কথা।
আমার মুখের গ্রান কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকেই
থাটাইবে। কিন্তু নাকে বরী করে কি । কথা না ভানিলেই থর্কুর
সেই কুমড়াটী বলিদান দিবেন। এ-দিকে তিনি কুমড়াটী কাটিবেন,
আর ও-দিকে নাকে খরীর গলাটী ছই থানা হইয়া বাইবে।

বনে বনে, পথে পথে, পর্বতে পর্বতে, থানার ডোবার, নাকেখরী ও নাকেখরীর মাসী ভেকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কোথায়, কোন্ গর্ত্তের ভিতর ব্যাঙ থাইয়া দাইয়া বসিয়া আছেন, তাহার য়য়ান ভৃতিনীয়া কি করিয়া পাইবে ? ব্যাঙের কোনও সয়ান হইল না। নাকেখরী ফিরিয়া আসিয়া থর্কুরকে বলিল,— আমাকে মারুন্ আর কাটুন্ ব্যাঙের সয়ান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।"

নাকেখনীর কথা শুনিয়া, থর্কুর পুনরার ঘোর চিস্তায় নিয়য় হইলেন। অনেকক্ষণ চিস্তা করিয়া, অবশেষে তিনি এক মৃষ্টি, সর্বপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপূত করিয়া সরিয়া শুলিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিবারা নক্ষত্র বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ছটিল। দেশ বিদেশ, গ্রাম নগর, উপত্যকা অধিত্যকা, সাগর মহাসাগর, চারিদিকে থর্কুরের সরিমাপড়া ছুটিল। পর্ণপূর্ণ, পুরাতন, পঙ্কিল পুকরিণীর পার্থে, স্থশীতল গর্প্তের ভিতর ব্যাভ মহাশয় মনের স্থথে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সরিষাগণ সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রের স্ক্র ধারে চর্ম্ম মাংস ভেদ করিয়া সরিষাগণ ব্যাভের মস্তকে চাপিয়া বিদল। ভেকের মাধা হইতে সাহেবি টুপিটী

## সরিষা-পড়া।



ध धरे ८०% होत कर्या। (२८३)

খিসিরা পড়িল। বাতনার ব্যাপ্ত মহাশর ঘোরতর চীংকরি কৈ তিওঁ লাগিলেন। ঠেলিরা ঠেলিরা সরিধারা তাঁহাকে গর্ক্তর ভিতর হইতে বাহির করিল। ঠেলিরা ঠেলিরা তাঁহাকে অন্টালিকার দিকে লইরা চলিল। ঠেলিরা ঠেলিরা তাঁহাকে অন্তদ্ধের পথে প্রবিষ্ট করিল। অন্টালিকার সমূধে আদিরা ব্যাপ্ত মহাশর হস্ত দ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন।

মশা ধার খুলিয়া দিলেন। তেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া বেথানে কয়াবতী ও থর্কুর বিদয়াছিলেন, সেই থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়াবতী চিনিলেন বে, এ সেই ব্যাঙ! ব্যাঙ চিনিলেন বে, এ সেই কয়াবতী।

ব্যাপ্ত বলিলেন,—"ওগো ফুট্জুটে মেরেটা! তোমার সহিত্ত এত আলাপ পরিচর করিলাম, আর তুমি আদিরা সকলকে আমার আধুলিটীর সন্ধান বলিরা দিলে গা! ছি! বাছা! তুমি এ ভাল কাজ ক্লের নাষ্ট্র। ধনের গল গা'ট-কাটাদের কাছে কি করিতে আছে! বিশেষত: ঐ তৈকটা গাট-কাটার কাছে। আমার আধুলির যাহা কিছু বাকি আছে, সকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। তেকটা মহাশয়! আমি দেখিতেছি, এ সরিষাগুলি আপনার চেলা। এখন কুপা করিয়া সরিষা গুলিকে আমার মাধাটী ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের যহণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।"

থর্কুর বলিলেন,—"তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। এ বালিকাটী তোমার পরিচিত। বালিকাটী কি বোর বিপদে পতিত হইরাছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে মৃতবৎ ব্যক্তিক দেখিতেছ, উনিই ইহাঁর পতি। নাকেশরী হারা উন্ধি
আক্রান্ত হইয়াছেন। নাকেশরী ওঁর পরমায় কইরা তালবুক্তের
মন্তকে লুকাইয়া রাথিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায় উকু তলার
পঞ্জিরা গিরাছিল। ক্তুদ্র পিণীলিকারা সেই পরমায় ভক্ষণ করে। ভূমি
সেই কুদ্র পিণীলিকাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে উদরের
ভিতর হইতে সেই পিণীলিকা গুলিকে বাহির করিয়া দাও।
পিণীলিকাদিগের উদর হইতে আমি পরমায় টুকু বাহির করিয়া
কর্মাবতীর পতির প্রাণ রক্ষা করি। পিণীলিকা গুলিকে বাহির
করিয়া দিলেই, সরিয়াগণ তোমাকে ছুাড়িয়া দিবে।"

ব্যাপ্ত উত্তর করিলেন,—"এই বালিকাটা আমার পরিচিত বটে, বাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া ব্যাভ গলায় অঙ্গুলি দিয়া উল্গীরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। তাহার পর গলায় পালক দিয়া বমন করিতে চেষ্টা করিলেন, তব্ও বমন হুইল না। অবশেষে থকুর তাঁহাকে নানাবিধ বমনকারক তেইখ দেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাভের বমন আর কিছুতেই হইল না।

্ৰক্ৰ ভাবিলেন,—"এ আমবার এক ন্তন বিপদ! ইংগর। উপায় কি করা যায় ?"

থর্কুর ব্যাঙের নাড়ী ধরির। উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি-লেন। তিনি ভাবিলেন,—"এইবার চাঁদকে আমি পতনে পাইয়াছি।" চাঁদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাঁদের মূল-শিকড় এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, দেবন করাইলে এখনি ভেকের বমন হইবে। বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাধিব না, এ তো আমার একার প্রতিক্ষা । তবে প্রাণের ভয় আর আমি কিন্তুত্ব করিব ?"

এখন খোকোশের বাচ্ছা বরাই স্থির হইল ! যে পাহাড়ের ধারে, যে গর্ভের ভিতর খোকোশের বাচ্ছা হইরাছে, ব্যাঙ ভাহার শক্ষান বলিরা দিলেন। মশা বলিলেন,—"কৌশল করিরা খোকো-শের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।"

এইরপ স্থির হইল যে, বাঙি ও ধর্কুর অন্টালিকার ধেতৃকে চৌকি দিয়া বৃদিয়া থাকিবেন, আর মশা, কন্ধাবভী ও হাতী-ঠাকুর-পো থোকোশের বাচ্ছা ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কলাবীকী, থেডুর পদধূলি লইরা আপনার মস্তকে রাধিলেন।

মশা,ক্রাবভীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন ক্রাবভি! তুমি আকাশে উঠিতে পারিবে তো? তোমার ভন্ন তো করিবে না?"

কৰীবতী বলিলেন,—"ভষ ? আমার আবার ভয় কিসের ? মদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি, কি করিয়া চাঁদ আপনার ম্ল-দিকড় রক্ষা করেন !• আব দেখি আকাশের সেই বধির সিপাহীর কত ঢাল-গাঁড়া আছে! পতিপরায়ণা স্তীর প্রাক্তম আজ আকাশের লোককে দেধাইব।"

### मश्चनम शतिरूष्ट्र ।

#### मक्कात्त्र वी।

থোকোশের বাচ্ছা ধরির। আকাশে উঠিবার কথা নাকেধরী ও

দাকেধরীর মাদী বদিরা বদিরা ভনিল। তাহারা ছুইজনে পরামর্শ

করিতে লাগিল যে,—"যদি এই কাজটী নিবারণ করিতে পারা যার,
তাহা হইলে ধর্মুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ
খাদাটীও আমাদের হাতছাড়া হইবেনা।"

মার্নী বলিল,—"বৃদ্ধ হইয়াছি! এখন পৃথিবীর অর্থেক দ্রবো অক্ষচি। এইক্লপ কোমল রদাল মাংদ খাইতে এখন দাধ হয়। যদি ভাগাক্রমে একটা মিলিল, তাও বুঝি যায়!"

নাকেখনী বলিল,—"মাসী ভূমি এক কর্ম কর। ভোমার সুড়িতে বদিরা, ভূমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্তু আকাশ ভূমি একেবারে চ্ণথাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিরা শুনিয়া চ্ণথাম করিয়ে, কোথাও খেন একটু ফাঁক না রহিয়া যার ভূমি ভোমার চলমা নাকে দিরা যাও, ভাহা হইলে ভাল ক্রয়া দেখিতে পাইবে। চ্ণথাম করিয়া দিলে, ছুঁড়ি আর আকাশের ভিতর ষাইতে পথ পাইবে না, চাঁদেও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মুল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

ছই খনৈ এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া, রুড়িতে বসিল।

ভূতিনী মাসী।

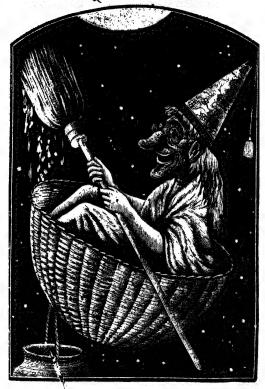

ৰ আকাশে সব চূণ-খাম।

(२৫৪)

ঝুড়ি হত শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেখরীর মাসী চুণখাম করিয়া দিল।

জট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময় মশা দেখিলেন বে, সেথানে একটা ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটা সঙ্গে ছইলেন। বাহিরে আসিয়া কস্থাবতী ও মশা, হত্তীর পূর্চে আরোহণ করিলেন। যে বনে থোকোশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর থোকোশের গর্তের নিকট উপন্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিন্না মশা বলিলেন,—"কি হইল !
আজ দ্বিভীয়ার রাত্রি, চাঁদ এখন্ত্র উঠিলেন না কেন ? মেঘ করে
নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল ? আকাশ এরপ শুভবর্ণ
ধারণ করিল কেন ?"

ধাড়ী-থোকোশ আপনার বাছে। চৌকি দিয়া গর্তে বসিয়া আছে।
একে রাত্রি, তা'তে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী থোকোশ
কিলাবতীর গন্ধ পাইল।

কি ভরত্বর চীৎকার করিয়া ধাড়ী থোকোশ বলিল,—"হাউ মাউ হাছ উরে, মন্থব্যের গন্ধ পাউরে ! কেরা ভোরা, এদিকে আুদিন্ এ" দোর্ক্ক মশা চীৎকার করিয়া জিজাদা করিলেন,—"তুই কে ?"

আহিকোশ বলিল,—"আমি আবার কে! আমি থোকোশ।"
আমার কিছুলিলেন,—"আমরা আবার কে! আমরা ঘোকোশ।"
চাঁদ উঠিবার ও শুনিয়া থোকোশের ভয় হইল। থোকোশ বলিল,—
চাঁদও দেখিতে 'বে তো তোরা কম নয়? ক, খ, গ, ঘ আমি

ুথ-রে তোরা ঘ-রে, আমার চেবে তোরা ছইপৈঠাউ চু! আছে৷, কেমন তোরা ঘোকোশ, একবার কাস দেখি, ভনি ়ু"

মশা তথন সেই ঢাকটা ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

ি সেই শব্দ শুনিয়া থোকোশ বলিল,—"ওরে বাপরে! ভোদের কাসির কি শব্দ! শুনিলে ভন্ন হয়, কানে তালা লাগে! তোক্স থোকোশ বটে!"

থোকোশ কিন্ত কিছু সন্দিশ্ধ-চিত্ত। এরপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আছা! তোরা কেমন ঘোকোণ, তোদের মাথার এক গাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি ?" ,

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছি গাছটী ফেলিয়া দিলেন। থোকোশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক কণ দেখিরা শেষে বলিল, — "ওরে বাপরে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যথন এত বড়, এত নোটা, তথন তোরানা জানি কুত বড়, কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারাভার।"

তব্ও কিন্ত থোকোশের মনে সম্পূর্ণ বিশাস হুইল না।
ভাবিয়া চিষ্টিয়া থোকোশ পুনরায় বলিল,—"আছো, তোরা ফুই
ঘোকোশ, তবে-তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি ৪

মশা বৃলিলেন,—"কন্ধাবতি! শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে না/ম'।।" ভাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন,—"হাতী ভারা! এই নার!"

এই কথা বলিয়া মশা, হাতীটীকে ধরিয়া, খোলো শের গর্ডে ফেলিয়া দিলেন। গর্ডে পড়িয়া ছাতী ভঁড় দি(য়া খোলোশের

#### আকাশ কেন এমন হইল ?



ধাজ্ঞানীকে ধরিলেন। ধোকোশের বাজ্ঞা, "চঁগা চাঁগ' শব্দে ভাকিবা, দ্বৰ্ম বর্জ্য পাতাল তোল-পাড় করিয়া কেলিল। ভুঁড় বিনিষ্ট পর্মতাকার উকুন দেখিয়া, আসে খোকোশের প্রাণ উড়িয়া গেল। ধোকোশ ভাবিল,—"তাদের মাধার উকুন আসিয়া তো আমার বাজ্ঞানীকে ধরিল, এখন ঘোকোশেরা নিজে আসিয়া আমাকে নাধরে!" এই মনে করিয়া খোকোশ, বাজ্ঞা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কন্ধাবতী তথন সেই গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন,— কঁকাবিতি! তুমি এখন ইহার পূর্চে আরোহণ কর। থোকোশ শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিরা উঠ। চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় তুমি এইখানে আসিবে। তোমার প্রতীক্ষায় এই খানে আমরা বসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে, আমরা থোকোশের বাচ্ছাটীকে কিরিয়া দিব। কারণ, এখনও এ তনুপান করে, অতি শিশু; ইহাকে লইয়া আময়া কি করিব ? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের হুর্দান্ত সিপাহির হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। ভনিয়াছি, দে অতি ভয়ইয়র দোর্দান্ত প্রতাশান্তিত সিপাহি! সাবধানে আকাশে উঠিবে।

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন,—"ক্লাবতি! আমার কিছু আশ্চর্যা বোধ হইতেছে। আজ দিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সমন্ত অনেককণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্ত টাদও দেখিতে পাই না, নকত্রও দেখিতে পাই না। অধ্বচ মেঘ করে নাই। কালো মেঘে না চাকিয়া, সমস্ত আকাশ বরং শুদ্রবর্গ হইরাছে। ইহার অর্থ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি ? আকাশে উঠিলে হয় তো তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য্য উদ্ধার ক্রিবে।

কশ্বাৰতী খোনোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া, আকাশের দিকৈ তাহাকে পরিচালিত করিলেন। দ্রুতবেগে খোনোশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কলাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হুইলেন।

আকাশের কাছে গিলা কল্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদর আকাশে চুশ-খাম করা। কলাবতী ভাবিলেন,—"এ কি প্রকার কথা। আকোশের উপর এরপ চুণ-খাম করিয়া কে দিল ?"

আকাশের উপর উঠিতে ক্রাবতী আর পথ পান্না। যে দিকে যান্, সেই দিকেই দেখেন চ্প-থাম! আকাশের এক ধার ছইতে অন্ত ধার পর্যান্ত ঘ্রিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না।" সব চ্পথাম! ক্রাবতী ভাবিলেন,—"ঘোর বিপাদ! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া ?"

হতাশ ইইয়া, আকাশের চারি ধারে ক্লাবতী পথ খুঁলেতে লাগিলেন। অনেক অবেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটা সামান্ত ছিল দেখিতে পাইলেন। সেই ছিল্টী দিয়া নক্তদের বৌ উঁকি মারিতেছিল। ক্লাবতী সেই ছিল্টীর নিকট যাইলেন। ক্লাবতীকে দেখিয়া নক্তদের বৌ একবার পুকাইল, পুনয়ায় আবার ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

### খোকোশ-শাবক।



চক্ষু ফুটে নাই! নিতান্ত শিশু!

ক্ষাবতী বলিলেন,—"ওগো নক্তনের বৌ! ভোমার কোনও ভন্ন নাই। আমিও মেরে মান্ত্র, আমাকে দেখিরা আবার লক্ষা কেন, বাছা ?"

নক্তবদের বৌ উত্তর করিল,—"কেগা মেরেটা ভূমি? তোমার কথা গুলি বড় মিট। অনেকক্ষণ ধরিরা দেখিতেছি, ভূমি চারি দিকে পুরিরা বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম, তোমাকে জিজ্ঞানা করি, কি ভূমি পুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক আমি বৌ মাহর, সহনা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি গা? তাতে রাত্রি কাল! একটু আতে কথা কও, বাছা! আমার ছেলে পিলেরা সব ভ্রেছে. এখনি জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম তালিলৈ কাঁদিয়া জালাতন করিবে.।"

কলাবতী বলিলেন,—"ওগো! নক্ষত্রদের বো! আমার নাম কলাবতী! আমি পতিহারা সতী! আমি বড় অভাগিনী! আকাশের ভিতর ঘাইবার নিমিত্ত আমি পথ অবেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইরাছে, বাছা ? পথ কেন পাই না ? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়। বাছা! তুমি যদি পথটী বলিরা দাও, তো আমার বড় উপকার হয়।"

এই কথা বলিয়া, নকজনের বেী চুপি চুপি আকাশের থিড়িকি খারটী থুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কলাবতী আকাশের উপঃ উঠিলেন।



## অফীদশ পরিচ্ছেদ।

#### হলান্ত দিপাহি।

আকাশের ভিতর গিয়া ক্ষাবতী, থোকোশ-শাবককে একটা মেঘের ভালে বাঁথিয়া দিলেন। তাহার পর, পদত্রজে আকাশের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে দেখিলেন, নানা বর্ণের নক্ষত্র স্ব ফুটিয়া রহিয়াছে। নক্ষত্র কুটিয়া আকাশকে আলো করিয়া রাথিয়াছে। অতি দ্রে চাঁদ, চাকারী মত আকাশের উপর ব্সিয়া আছেন।

কল্পাবতী আকাশের ভিতর প্রবেশ করিলে চাঁদ সংবাদ পাই-লেন যে, তাঁহার মূল শিক্ত কাটিতে মাকুর আদিতেছে। প্রকাল লইয়া এক মানবী উন্মন্তার স্থায় ছুটিয়া আদিতেছে। এই হঃসংবাদ ভানিক্স ভাষের মনে অতিশয় ত্রাস হইল। ভারে চাঁদ কাঁপিতে লাগিলেন।

চাঁদ মনে করিলেন,—"কেন যে মরিতে হালর হুইরাছিলান ? তাই তো আমার প্রতি সকলের আকোশ! যদি হালর না হইতান, তাহা হইলে কেহ আরে আমার মূল শিকড় কাটিতে আসিত না! একে তো রাহর আলার মরি, তাহার উপর আবার বিদি মাছ্যের উপদ্রব হয়, তাহা হইলে আর কি করিরা বাঁচি! বিদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলার দড়ি দিয়া মরিতাম। তা, যে ছাই, এ পোড়া শরীর কেবল চাকার মত! গলা নাই তা আমি কি করিব ? দড়ি দিই কোথা?"

নানারপ থেদ করিয়া, অতিশব ভীত হইয়া, চাঁদ আকাশের দিপাহিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের দিপাহি দক্ল দিকে বীর পুরুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল। একটু কাঁলা। অতিশয় চীৎকার করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি ভানিতে পান না।

দিপাহি আদিয়া উপস্থিত হইলে, অতি চীৎকার করিয়া চাঁদ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

্টাদ তাঁহাকে বলিলেন,— অমার মূল শিকড় কাটতে মামুষ আসিতেছে।"

সিপাহি ভাবিলেন যে, চাঁদ তাঁহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহির তাই রাগ হইল।

সিপাহি বলিলেন,—"নাও! আর অত হাঁ করিতে হবে না। শেষ কালে চিড় খাইরা, চারি দিক ফাটিয়া,৽ ছই খানা হইয়া যাবে ?"

এইবার একটু হাঁ কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন,— "আমার মূল শিক্ত কাটিতে মায়ুব আদিতেছেন।"

সিপাহি বণিলেন,—"অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না। কোথাউ ডাকাতি করিবে নাকি? বে অত চুপি চুপি কথা! যদি কোথাও ডাকাতি কর, তো আমায় কিছু ভাগ দিতে হইবে।"

# চাঁদ ও ছদান্ত দিপাহি।



অত আর হাঁ করিতে হইবে না।
(২৬২)

চাঁদ ভাবিলেন,—"সিপাহি লোকের সহিত কথা কওয়া দার। কথায় কথার বাগিয়া উঠে।"

চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—"না, ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাউ ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি, যে আমার মূল শিকড় কাটিতে মান্ত্র আদিতেছে।"

সিপাহি এতক্ষণে চাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন।

দিপাহি বলিলেন,—"তোমার মূল শিক্ত কাটতে মাম্ব আসিতেছে ? তা বেশ, কাটিয়া লইয়া বাইবে ! তার আর কি ?"

চাঁদ বলিলেন,—"তুমি আকাশের চৌকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না ?"

দিপাহি উত্তর করিলেন,—"তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার দুল শিক্ডটী কাটা যায় ? তথন ?"

চাদ বলিলেন,—"যদি তুমি এরণ সক্ষ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা না করিবে, তবে তুমি আমকাশের মাহিনা খাও কি জয়"?" • •

নিপাহি উত্তর করিলেন,—"রেথে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম ছাড়িয়া দিব? পৃথিবীতে গিয়া কনেটেবিলি করিয়া থাইব। আমা 'হেন প্রসিদ্ধ ছর্দাস্ত সিপাহি পাঁইলে, দেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। দেখানে এমন মূল শিকড় কাটা-কাটি নাই। দেখানে দালা-হালামা হয় বটে, তা দালা-হালামার সময় আমি তফাৎ তফাৎ থাকিব। দালা-হালামা সব হইয়া ঘাইলে, দালাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তথন আমি

রাস্তার ছ চারি জন ভাল মাহর ধরিয়া, কাছারিতে নিরা হাজির
করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মাহরটী যদি আসিয়া
পড়ে ? শেষে যদি আমাকে পর্যান্ত ধরিয়া টানাটানি করে ?"

এই কথা বলিয়া, ছর্দাস্ক সিপাহি সেথান হইতে জাতি ক্রত-বেগে প্রস্থান করিলেন। নিরূপায় হইয়া, "যা থাকে কপালে," এই মনে করিয়া, চান আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

মেঘের ভালে থোকোশ বাঁধিয়া আঁকাশের মাঠ দিয়া, কছাবভী অতি ক্রভবেগে চাঁদের দিকে ধাৰমান হইলেন।

চারিদিকে জনরব উঠিল বে, আকাশবাসী আবাল-র্ক-বনিতার সকলের মূল শিকড় কাটিছে, পৃথিবী হইতে মহুষ্য আসিয়াছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘরে থিল দিয়া বসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন উপবনে, ক্ষেত্র উদ্যানে, ঘে ঘেথানে ক্টিয়াছিল, সে সেইথানে বসিয়া মিট্ মিট্ করিয়া জালিতে, লাগিল। চাঁদের পলাইবার যো নাই, কারণ জালে আলো না দিয়া পলাইলে জরিমানা হইবে, চাঁদ ডাই বিরস-মনে মান বদনে বীরে থীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলে।

ক্রমে কন্ধাবতী চাঁদের নিকট আসির। উপস্থিত ইইলেন।

চাঁদ ভাবিলেন,—"এই বার ডো দেখিতেছি, আমার সূল শিকড়টী কাটা যায় ! এখন আমি শুদ্ধ না বাই, ডবেই রক্ষা! এবে বিখাস কি ? যদি বলিয়া বসে যে,—'বাঃ! দিব্য চাঁদটী, কাপড়ে বাধিয়া লইয়া যাই!' ডাহা হইলে আমি কি করিডে পারি ? কাল নাই বাপু! আমি চকু বুজিয়া থাকি, নিশাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাট হইয়া থাকি। মামুষটা মনে করিবে যে, 'এ মরা চাঁদ! মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব ?' আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া ঘাইবে না।"

° বুজিমন্ত চাঁদ, এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিখাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্গ,বিষধ,মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিরা করাবতী ভাবিলেন,—
"বাঃ! চাঁদটা বা মরিয়া গেল । মূল শিকড়টা কাটিরা লইব, সেই
ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল । আহা কেমন স্থলর চাঁদটা
ছিল! কেমন চমৎকার জ্যোৎনা হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত।
সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্থার রাত্রি থাকিবে।
লোকে আমান্ন কত পালি দিবে।"

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া, কছাবতী পুনরায় মনে মনে বলিলুলন,—"না, চাঁদটী মরে নাই। বোধ হয় মুছা গিয়ছে। তা
ভালই ইইয়য়ছে। কাটিতে কুটিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ
ভঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তার পর করাত দিয়া হাত পা কাটেন।
ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আপনি অজ্ঞান হইয়াছে।
মূল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টী
একেবারে হইগও করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ
মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক ভোলা শিকড়ের ছালের
প্রেয়েজন, তত টুকু আমি কাটিয়া লই।"

धरेक्रभ ভাবিয়া চারিদিক ঘুরিয়া, কছাবতী অবশেষে চাঁদের

মূল শিক্ডটী দেখিতে পাইবেন। ছুরি দিয়া উপর উপর মূল শিক্ডের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিবেন।

অরক্ষণের নিমিত্ত, চাঁদ অতি কঠে যাতনা সহু করিলেন।
ভার পর আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উ:!
লাগে বে!"

कहावजी विनतन,-"जब नाहे। এই इरेब्रा लिन!"

তাড়াতাড়ি করাবতী চাঁদের মূল শিকড় হইতে এক তোলা পরিমাণ দ্বাল তুলিরা লইলেন।

তথন চাঁদ জিজাসা করিলেন,—"আমার শিক্ড পুনরায় গজাইবে তো ?"

ক কাৰতী উত্তর করিলেন,—"গজাইবে বৈ কি ! চিরকাল কি আবার এমন থাকিবে ! ইহার উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মল লোকের দৃষ্টি পড়িয়া যিধিয়ে উঠিবে না।"

**ठाँम जिज्जामा क**तितन्त,—"यनि घा दय ?"

কন্ধাৰতী উত্তর করিলেন,—"ধদি ঘা হয়, তাহা দুইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভাজা বি দিও।"

চঁদি বিশ্বজাদা করিলেন,—"তুমি বুঝি মেয়ে-ডাজার ? কাডের গোড়ার ঔষধ জান ? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ট কন করে?"

ক্ষাবতী উত্তর করিলেন,— "আমি "মেরে-ডাব্রুণার নই। তবে, এই বন্ধদে আমি অনেক দেখিলাম, আনেক্ শুনিলাম, তাই চুটা একটা ঔবধ শিখিরা রাখিরাছি। তোমার গাতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের গাঁত কি চিরকাল সমান থাকে? ভূমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি ? কবে নেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ! এখন আর ছেলে-চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন ?"

চাঁদ বলিলেন,—"ছেলে-চাঁদ হইতে চাই না! ঘরে আমার আনেক গুলি ছেলে-চাঁদ আছে। আশীর্কাদ কর, তাহারা বাঁচিরা বর্ত্তিরা থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে আকাশে কত চাঁদ হয়! আকাশের চারিদিকে তথন চাঁদ উঠিবে! এখনি আমার ছেলে মেয়ে গুলি বলে,—'বাবা! অমাবভার রাত্রিতে তুমি প্রান্ত হইরা পড়, সন্ধ্যা বেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা যাই না?" আমার গিয়া আকাশেতে উঠি না?" আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক ধার হইতে অঞ্চধার পর্যান্ত, পথটুকু তো আর কম নয়? তারা ছেলে মামুষ, অত পর্য গড়াইতে পারিবে কেন ?"

কল্পাবতী বিজ্ঞানা করিলেন,—"তোমার ছেলে মেরে গুলি কত বড় হইয়াছেন্ন"

চাদ উত্তর করিলেন,—"বড় মেয়েটী একথানি কাঁশির মত হইয়াছে। কেমন চক্-চকে কাঁশি! তেঁতুল পদিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁশির দেরপ বং হয় না! মেল ছৈলেটী একথানি থতালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকওলি ছেলে মেয়ে আছে। কোলের মেয়েটী একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাগুরে পোকার টিপ পরিতে, সেই তত বড় হইয়াছে। কিছ কালো হউক, মেয়েটীর শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর মধন-

জাকাশে কাল চঁ।দ উঠিবে, তথন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক স্থন্দরী বটে! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্-চকে অন্ধকার হইবে, সমুদর জগৎ বেন বারনিশ চামছার মুড়িরা বাইবে। তা, বাই হউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে? কিছু যে থাইতে পারি না! ভাঁটা চিবাইতে যে হত লাগে! ভাল যদি কোনও উষধ থাকে, ভো আমাকে দিয়া যাও।"

কল্লাবতী বলিলেন,—"চান! তুমি এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইরাছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতার থাকেন। কলিকাতার দস্তকারেরা আছে। তোমার পোক-ধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নৃতন ক্লাত্রম দন্ত পরাইয়া দিবে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদের ভয় হইল। চাঁদ বলিলেন,— "আমার মূল শিকড়ে বাধা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, ভত দ্র আমি যাইতে পারিব না।"

ক্সপতী বলিলেন,—"তার ভাবনা কি ? আমি e তোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

চাঁদের প্রাথ উড়িয়া গেল। চাঁদ ভাবিলেন,—"যা জয় করিয়াছিলাম তাই! কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়া-ছিলাম! চকু ব্জিরা, চূপ করিয়া থাকিলেই হইত।"

চাঁদ বলিলেন,—"আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইরা গিরাছে,
আর বাবা নাই। সে জন্ম ভোমাকে আর কট করিতে হইবে
মা। আমি বড় ভারি, আমাকে ভূমি লইরা বাইতে পারিবে না।

এখন যাও, বাড়ী যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোকে, ভাবিবে।"

কলাবতী উত্তর করিলেন,—"কি বলিলে ? তুমি ভারি ! বাপের বাড়ী থাকিতে, তোমার চেরে বড় বড় বঙ্গী-থাল আমি ঘাটে • লইরা মাজিতাম। এই দেথ, তোমাকে লইরা যাইতে পারি কিনা!"

এই কথা বলিয়া, কলাবতী আকাশের উপর আঁচলটী পাজিলেন। চাঁদটীকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি! এমন সময়
চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া, উটচ্চঃম্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে,
আছাড়ি পিছাড়ি থাইতে औইতে, সেইথানে আদিয়া উপস্থিত
হইলেন। চাঁদনীর কায়ায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের
ছানা-পোনার কায়ায় কয়াবতীর কানে তালা লাগিল।

চাদনী কাঁদিতে লাগিলেন,—"ওগো আমি ছণ্টান্ত সিপাহির দুথে ভনিলাম যে, মান্তবে তোমার মূল শিকড় কাটিবে। ওগো আমি"নে প্রেড়ার মূখী মান্তবীর কি বুকে ভাত র ধিরাছি, যে, দে আমার সহিত এরপ শক্তবা সাধিবে ? আমাকে যদি বিধ্বা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে। সেবাপ ভাইরের মাধা ধাইবে।"

চাঁদের ছানা-পোনা গুলি কদ্ধাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"ওগো তোমার পারে পড়ি! রাবার ভূমি মূল শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।" চাঁদের ছোট মেয়েটা, যেটা পাথুরে পোকার টিপের মত, বেই মেরেটী মাঝে মাঝে কাঁলে, মাঝে কানে রাগে, আর কলাবজীকে গালি দিরা বলে,—"অভাগী, পোড়ারমুণী, শালা!" আবার, লেকলাবভীর গায়ের চারিদিকে আঁচড়ার কামড়ার আর চিমটি কাটে। ভার চিমটির জালায় কলাবভী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কস্কাৰতী বলিলেন,—"ওগো! ও চাঁদনি! তোমার মেয়ে সামলাও ° বাছা! তোমার এ ছোট মেয়েটী চিমটি কাটিয়া আমার গায়ের ছাল চামড়া তুলিয়া লইতেছে।"

টাদনী উত্তর করিলেন,—"হাঁ, মেরে সামলাবো বৈ কি ? তুমি আমার সর্কানাশ করিবে, আর আমি মেরে সামলাবো! কেন, বাছা ? তোমার আমি কি করেয়াছি, যে তুমি আমার এ সর্কানাশ করিবে ? মূল শিকড়টা কাটিয়া তুমি আমার পতির প্রাণ বধ করিবে ?"

কন্ধাবতা বলিলেন — "না গো না! আমি তোমার পতির প্রাণ বধ করি নাই। একটু থানি শিকড়ের আমার আবশ্রক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁচিয়া লইয়াছি। অধুকৈ প্রক্তপ্ত পড়ে নাই, কিছুই হর নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞানা করিয়াদেথ। চার প্রু, তোমার স্বামী বলিলেন বে, 'তাঁর দাঁত নডিতেছে।' তাই মনে করিলাম বে কলিকাতায় লইয়া বাই, শিত চাল করিয়া প্নরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই, বাছা, এখন তোমরা সব চুপ কর। আর তোমার এই মেয়েটাকে বল, আমায় বেন আর চিমটি না কাটে।"

এই কথা শুনিমা চাঁদনী আশস্ত ছইলেন। চাঁদের ছেলে শিলেদেরও কালা থামিল।

চাদনী বলিলেন,—"তোমার যদি, বাছা, কাজ সারা হইরা থাকে, তবে তুমি এখন বাড়ী যাও। তোমার ভয়ে, আকাশ একেবারে লও ভঙ হইরা গিরাছে। আকাশবাসীরা সব ঘরে থিল দিরা বিসা আছে। স্বাই স্পঙ্কিত।"

কলাবতী বলিলেন,—"আমার কাজ সারা হইরাছে সত্য, কিন্তু আমার কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেধানে নক্ষত্র নাই। আহা! এখানে কেমল চারিদিকে কুলর কুলর সব নক্ষত্র কুটিয়া বহিরাছে! আমি মনে ইরিয়াছি, কতকগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া বাইব। এখান হইতে অনেক দ্রে আমার খোকোশ বাধা আছে। কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দ্র লইয়া বাই গা? একটী ঝাঁকা মুটে কোথার পাই গা?"

চাঁদনী বলিলেন,—"আর বাছা! তোমার ভয়ে ঘর হইতে আজ কি আর লোক বাহির হইয়াছে, যে তুমি মুটে পাইবে! দোকানী পদারী দব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজার হাট আজ দব বন্ধ। পথে জনপ্রাণীনাই। আমিই কেবল প্রাণের দায় ঘর হইতে বাহির হইয়াছি।"

এইরপ কথা বার্তা হইতেছে, এমন সময় কল্পাবতী দেখিতে পাইলেন বে, মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটা লোক উ'কিঞুকি মারিতেছে। কল্পাবতী ভাবিলেন,—"ঐ লোকটাকে বলি, থোকোশের বাছার কাছ পর্যাস্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আসে।" এইরপ চিন্তা ্করিয়া, ক্লাবতী তাহাকে ডাকিলেন। ক্লিকাবতী বলিলেন, —
"ওলো ভন! একটা কথা ভন!"

কল্পাবতী ষেই এই কথা বলিলাছেন, আৰু লোকটা উল্লাহেদ ছুটলা পলাইল। কল্পাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌড়িলেন। কল্পাবতী বলিতে লাগিলেন,—"ওগো! একটু দাঁড়াও! আমার একটা কথা তুন! তোমার কোনও তুল নাই!"

আর ভর নাই! করাবতী যতই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান্, আর লোকটী ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। করাবতী মনে করিলেন,—"লোকটী, কি দৌড়িতে পারে! বাতাসের মত যেন উড়িয়া হার!"

কল্পাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না, কিন্তু দৈব ক্রমে এক ঢিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেক। পড়িয়াও পুনরায় উঠিতে কত চেষ্টা করিল, ক্বিক উঠিতে না উঠিতে কলাবতী গিয়া তাহাকে ধরিয়া কেলিলেন।

কুষাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড নাই, মাস নাই, কিছুই নাই! দেহ তার অতি লঘু। ছইটী সেসুলি, ছারা করাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চকুর নিক্তানার নিরীকণ করিয়া দেখিলেন যে, কেওল ছই সামেটী তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নির্মিত। তালপাতের ভাত, তালপাতের পা, তালপাতের নাক মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা জোড়া পরা। তাহার শরীর দেখিয়া ক্ষাবতী অতিশয় আশ্চর্য্য ছইলেন।

कशावणी बिखामा करियान, - "जूमि रक ?"

লোকটী উত্তর করিল,—"আমি আকাশের হর্দান্ত নিপাহি। আবার কে? এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। আঁঙুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না!"

 কলাবতী জিজাদা করিলেন,—"তোমার শরীর কি তালপাতা দিয়া গড়া ?"

ছদিন্তি দিপাহি বলিলেন,— "তালপাতা দিয়া গড়া হবে না, তো কি দিয়া গড়া হবে? ইট পাখর চূণ স্থরকি দিয়া রেক্তার গাঁখুনি করিয়া আমার শরীর গড়া হবে না কি? এত দেশ বেড়াইলে, এত কাণ্ড করিলে, আর তালপাতার দিপাহির নাম কখনও ভননি? এই বিশ-বন্ধাণ্ডে আমাকে কে না জানে? বীর-পুরুষ দেখিলেই লোকে আমার দহিত উপমা দেয়। এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। ভাল এক মূল-শিকড় কাটাকাটি হইয়াছে বটে!"

ক কলাৰতী প্ৰথম ব্ৰিলেন যে, ছেলে বেলা তিনি যে সেই তাল-পাতার সিপাহির কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বাস আকাশে, পৃথিবীতে নয়। আর সেই-ই আকাশের হৃদিন্ত সিপাহি।

কয়াবতা বলিঃলন,—"দেব ছ্র্দান্ত সিপাই! তোমাকে আমার একটী কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। এখান হইতে নক্ষত্র এক বোঝা আমি তুলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দ্র মোটটী ভোমাকে লইয়া ঘাইতে হইবে।" দিপাহি আর করেন কি? ইকাজেই সন্মত হইতে হইল। কলাবতীর আঁচলে আরু কতনি নলাল ধরিবে? তাই কলাবতী ভাবিতে লীগিলেন,—"কি দিয়া নক্ষত্ততি বাধিয়া লই?"

দিপাহি বলিলেন,—"অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন ? চল আমর। আকাশ-বুড়ীর কাছে যাই। চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে! তাহার কাছ হইতে একথানি গামছা চাহিয়া লই।"

কজাবতী ও সিপাহি আকাশ বৃজীর নিকট পিয়া একথানি গামছা চাহিলেন। জনেক বকিয়া-অকিয়া আকাশ-বৃজী একথানি গামছা দিলেন। তথন কজাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তৃলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া, ফুটও ফুটন্ত, আধ কুঁড়ি আধ-ফুটন্ত, নানাবর্ণের নক্ষত্র তুলিলেন। সেই গুলি গামছায় বাঁধিয়া, মোটটী সিপাহির মাথায় দিলেন।

নিপাহি ভাবিলেন,—"এতকাল আকাশে চাকরি করিলাম, কিন্ত মুটেগিরি কথনও করিতে হয় নাই। ভাগ্যক্রমে আকাশের লোক সব আল হারে থিল দিয়া বিদিয়া আছে। কেহ যদি আমার এ ছর্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি অপমানে মর্মেমরিয়া,্যাইতাম।"

মোটটা মীথায় করিয়া, দিপাহি আগে আগে যাইতে গাণি-লেন। কছাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাণিলেন। কিছু ক্ষণ পরে থোকোশের বাছার নিকট আদিয়া ছই জনে উপস্থিত হইলেন। দিপাহির মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটী লইয়া তথন কল্পাবতী বলিলেন,—"এথন ভুমি যাইতে পার, তোমাকে জার জামার প্ররোজন নাই।" এই কথা বি ভিতর হইতে বাছিয়া
এমনি ছুট মারিলেন যে, মূহর্তের মধ্যে আনিকা লইয়া, তাহার উদর
বতী ভাবিলেন,—"তালপাতার দিপানি প্রমায় টুকু বাহির করিতে
বেগে ছুটিতে পারে।"
শিক্ত পিণীলিকা গুলি হইতে

"মোটটা লইয়া কজাবতী খোকো বিলিনেন,—"একি হইল ?
খোকোশের পিঠে চড়িয়া আকু না। এ যৎসামান্ত প্রমায়-টুকু
অবতরণ করিতে লাগিলেন। কোনও ফল হইবে না ?"

যাহা হউক, দেই যৎদামান্ত পরমায় টুকুই লইয়া থর্কুর থেতুর
ক নাশ দিয়া দিলেন। থেতু চমকিত হইয়া উঠিয়া বদিলেন।
থেতু বলিলেন,—"কি অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভৃত হইয়ালাম! ককাকতি। তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই 
দেখ
দিখি, কত বেলা হইয়া গিয়াছে 
দ

কন্ধাৰতী বলিলেন,—"দাধ্য থাকিলে আর জাগাইতা, না ?" .
থেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,
কল্পাৰতীর চকুদিয়া জল পড়িতেছে। থক্র, মশা ও বাাঙ বিষয়বদনে বদিয়া আছেন।

থেতু জিজ্ঞানা করিলেন,—"কলাবতি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আবি এবা কাবা?"

## क्कांवजी कांन जेखन कतितन मा।

থেকু একটু চিন্তা করিয়া পুনরার বলিলেন,— "আমার সকল কথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাধার শিকড় ছিল না বলিয়া, আমাকে নাকেখরী খাইরাছিল। করুবিভা ৷ তুমি বুলি ইইটালিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে প্রস্থ করিয়াছ? তবে আর কারা কেন? আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার মাধা অর অর বাথা করিতেছে। আমি আর একবার শুই। করুবিভা ! তুমি আমার মাধাটী একটু টিপিয়া লাও। আমার মাধা বড় বেলনা করিতেছে ! অমুহু বেলনা করিতেছে ! প্রাণ বুলি আমার বাহির হয় ! ওগো ! তোমরা সকলে আমার করাবতীকে দেখিও ! আমার করাবতীকে তার মা'র কাছে দিয়া আসিও ৷ হা ঈশ্বর !"

খেতুর মৃত্যু হইল !

বাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহার্ঞু মুখে বাক্য নাই। সকলের চকু দিয়া জল-ধারা পড়িতে লাগিল। কেবল ককাবতী স্থির ধীর প্রশাস্ত !

আনেক অনু পরে থক্র বলিলেন,—"এই বার সব ক্রাইল। আমাদের সম্পর পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনও উপার নাই। তালগাছ হইতে পড়িবার সময় পরমায়ুর অধি-কাংশ ভাগ বাতানে উড়িয়া গিয়াছিল, কেবল অতি বংসামান্ত ভাগ পিণীলিকাতে থাইয়াছিল। সে পরমায়ু-টুকুতে মনুষ্য আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারে ?" এই কথা বলিয়া থর্কার কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, বাঙ কমাল দিয়া চকু মুছিতে লাগিলেন, বাছিরে হাতী ভঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কন্ধাবতী নীরব, কন্ধা-ব্দতীর কালা নাই।

শ্বনেধ্য মশা বলিলেন,—"মা, উঠ। বিলাপে আর কোনও ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা যথাবিধি সংকার করি। তাহার পর ভূমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট ঘাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে তোমার মন অনেক শাস্ত হইবে।"

মশা, থর্কুর ও ব্যাঙ কলাবতীকে আনেক বুঝাইতে লাগিলেন।
থর্কুর বলিলেন,—"সংসার অনিতা। জীবনের কিছুই ভিরতা
নাই। কথন্ কে আছে, কথন্ কে নাই। উঠ, মা, উঠ।
তোমার পতির ঘথাবিধি সংকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্তবতীর নিকটে গিয়া থাক। তাহার পর তোমার মা'র নিকট আমি
গিয়া রাধিয়া আসিব।"

কলাবঁতী কলিলেন,—"মহাশরগণ! আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্ম আপনারা বহুতর পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম বে সফল হইল ঝী, দে কেবল আমার অদৃষ্টের দাৈষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যথন এত পরিশ্রম করিলেন, তথন এক্ষণে আমার আর একটা বংদামান্ত উপকার করুন। দেইটা করিয়া আপনারা শ্ব স্থ গৃহে প্রত্যাগ্রমন করুন! পতিপদে আমি আমার প্রাণ সম্পূর্ণ করিয়াছি। এই যে আমার শ্রীর দেখিতেছেন, এ প্রাণ-

হীন জড় দেহ। একণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়-দেহ ভত্ম করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপ-নারা সেই সমত্ত উপকরণের আয়োজন করিলা দিন্।"

মশা বলিলেন,—"ছি মা! ও কথা কি মুথে আনিতে আছে ? পতিহার। হইরা শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিরা পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।"

থৰ্কুর ও ব্যাঙ সকলেই কল্পাবতীকে সেইদ্ধপ নানা প্রকারে বুরাইতে লাগিলেন।

नारकश्वती वित्तन,—"मानि !" मानी वित्तन,—"उ"!"

নাকেখরী বলিল,—"মাত্র্যটাকে সংকার করিবে যে! তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই ধাইব ?"

भागी विनन,—"हैं !"

নাকেশ্বরী বলিল,—"এই ছুঁড়ীর জন্তই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়ীও শাতে মরে, এদ তাই করি।"

এই কথা বলিয়া নাকেখরী, থর্কুর প্রভৃতির নিকট আসিয়া আবিভূতি হইলে।

নাকেশ্বরী বঁলিল,—"তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ ? কলাবভীকে দেশে লইয়া যাইবে ? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ ধর্ম-ভূমি ভারতভূমির নিমম ভোমরা জান না। লোকের এথানে ধর্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর ভাপেই হউক, সহসা যদি কেছ মুখে একবার বিলিয়া ফেলে যে, 'আমি পতির সঙ্গে যাইব,' তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে,
সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাছুকুল,
সকল কুল ঘোর কলকে কলন্ধিত হইবে। পিতা, মাতা, লাতা
আত্মীরবর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলন্ধিনী একেবারেই
পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার বাবহারক্ত, করিবেন,
তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইহাঁকে ঘরে
লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু শুন
মশা মহাশর! শুন থর্জার মহারাজ! আমি এ কথা তোমাদিগের
আত্মীর স্বজনকে বলিয়া দিব। তোমাদিগের আত্মীয়-স্বজনেরা
কিছু তোমাদিগের মত নান্তিক নন্। তারা নিশ্চয় ইহার যথাশাস্ক
বিচার করিবেন। তথন দেথিব, পুত্রকভার বিবাহ দাও কোথার ?"

নাকেশবার কথা শুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কা'ল তাঁকে রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে খোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই থর্কুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন, — "সতা সক্তা কি ভারতের এই নিয়ম ?"

থর্কুর উত্তর করিলেন,—"পূর্বের এইরূপ নিয়ম ছিল, সত্য। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবের। ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

নাকেশ্বরী বনিল,—"উঠিয়া গেছে সতা। কিন্ত আজ কাল
শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান ? পূর্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন।
শোক-বিহ্বলা ক্রি-প্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জলস্ত অনলে দয়

করিবার নিমিত্ত আজ কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।"

ধর্ম বনিলেন,— আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কল্পান্তীর সহিত আচার-ব্যবহার করিব। তাহাতে আমাকে পতিত হইতে হর সেও স্বীকার। আগ্রীয়-স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন কর্মন, তাহাতে আমি তর করিব না। তা বলিয়া, অনাথা বালিকাটী বে অসহনীয় শোকে কিপ্ত-প্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।

্ নশা বলিলেন,— "আমারও ঐ মত। ভীক কাপুক্ষের মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি কয়াবতীকে ঘরে লইয়া বাইব।"

ব্যাঙ বলিলেন,— "আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মাঞুষেরা হউক। আমি হইব না।"

নাকেশ্বরী বলিল,— পথেরের তোমরা কিছুই জান না। ঘোর অধর্মে যে তোমরা পতিত হইবে, দে জ্ঞান তেইমাছদের নাই। ইনি যদি সতী না হন, তাহা হইলে ইহাকে প্রাজাপত্য প্রায়দিত করিতে হইবেছ তব্ও ইনি ঘরে যাইতে পাইবেন না। মুর্দাকর প্র ইহাকে লইরা থাইবে, মুর্দাফরাশের রমণী হইয়া ইহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে।"

কলাবতী বলিলেন,—"এই কথা লইরা আপনারা র্থা তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সভী হইব; আমি কাহারও কথা ভানিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া থাকিতে আর জাগনারা আমাকে অন্তরাধ করিবেন না, ছেহৈতু আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না। একণে
আমার প্রার্থনা এই যে, সতী হইতে যাহা কিছু আবক্তক, সেই
সম্দর জব্যের আরোজন করিয়া দিন্। আমার আর একটী, কথা
আছে। আমাদিগের গ্রামের নিকট যে ঘাট আছে, সেইখানে
আমাদিগকে লইয়া চলুন। যে স্থানে আমার খাত্ডা-ঠাকুরাণীর
চিতা হইরাছিল, সেই স্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির
সলে পুডিয়া মরিব।"

কল্লাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, অতি হ:থের সহিত, অগত্যা এ কার্য্যে সকলকে সম্মত হইতে হইল।

মশা বলিলেন,—"কল্পাবতি! যদি তুমি নিতান্তই এই হুল্ব কাৰ্য্য করিবে, তবে আমি আমার বাটীতে সংবাদ দিই। আমার জীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ কল্পন।"

থর্ক্র বলিলেন,— "আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই।
আমার আইন্ত্রী-অজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আহ্ন। সহমরণের
উপকরণ আনয়ন করুন, ও নাপিত, প্রোহিত, ঢাকি-ঢ়ুলির নিকট
সংবাদ পাঠাইয়া দিন।"

ৰ্যাঙ বলিলেন,—"আমিও আমার আত্মীয় বিজনের নিকট সমাচার পাঠাই।"

বাহিরে হাতী বনিলেন,—"আমিও আমার জ্ঞাতি-বন্দ্রিগকে ডাকিতে পাঠাই।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসি! তবে আমরা আর বাকি থাকি

18

কেন ? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীর যত ভৃতিনী-প্রেতিনীদিগকে সহমরণ দেখিবার জন্ত নিমন্ত্রণ কর। আজ কাল সহমরণ কিছু আর প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, সকল ভৃতিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া প্রম্পরিতোষ উপভোগ করিবে।"

কলাবতী যে স্থান নির্দেশ করিলা দিলেন, সেই স্থানে চিতা স্থাসজ্ঞিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শুন্ন াটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সম্পয় উপকরণ নাপিত পুরোহত, ঢাকি ঢুলি সঙ্গে করিয়া, থর্কুরের সৃপ্ত গরিমিত স্ত্রী, ও তাঁহার আত্মীয়-স্থলন, আপন আশিন বা বালিকাগণকে লইয়া সেই খানে আসিলেন। বাঙি ও হা আত্মীয়বর্গত হোসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক্ হ .০ আসংখ্য ভৃতিনী-শ্রৈতিনীগণও আগমন করিল। সেই শুন্মান-ঘাটে সে রাত্রিতে, মহুষ্য ও ভৃত ভৃতিনী ভিন্ন, অপরাপর নানা প্রকার জীবজন্তর স্থাগম হইল। সে রাত্রিতে কুসুম্ঘানির শুন্মান-ঘাট জনাকীণ হইয়া পড়িল।

রক্তবতী কলাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে

रम्ब

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল! তুমি কোথায় যাও? আমাকে <sup>সৈ</sup> ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে**?** আমি কথনই তোমাকে যাইতে দিব না।"

কর্মাবতী বলিলেন,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না। সতী ইইয়া পতি-সঙ্গে আমি স্বর্গে চলিলাম। সে কার্য্যে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কি করিব, পচাজল! মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। এ পৃথিবীতে স্থথ ইইল না। পতির সহিত এখন স্বর্গে ঘাই। আশীর্মাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বর হউক। পতি লইয়া তুমি স্থে ঘরকরা কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শক্রও না হয়।"

এই বলিয়া ক্ষাবতী, মশা-কলাকে নক্ষত্রের পুঁটুলিটী বাহির ক্রিয়া দিলেন। ক্ষাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল। এই নক্ষত্র-গুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া তুমি লও, আর ছই ছড়া আমার জল রাথ, আমার প্রয়োজন আছে।"

সকলৈ তুথুন থেতৃকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত-পিণ্ডাদি
মথাবিধি প্রদন্ত হইল। নাপিত আদিয়া কল্পাবতীর নথ গুলি
কাটিয়া দিল। তাহার পর কল্পাবতী শরীর হইতে সুমুদ্র আললার
গুলি খুলিয়া কেলিলেন। হাতের চুড়ি গুলি ভার্মিয়া কেলিলেন।
সেই ভালা চুড়ি গুলি লোকে হুড়াহুড়ি কাড়া-কাড়ি করিয়া
কুড়াইতে লাগিল। কেননা, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে,
এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী হাড়িয়া যায়!

ক্ষাবতী হাতের নো খুলিয়া স্নান করিয়া আমিলেন। থর্ক, इ

, leve

পত্নী তথন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙা-ত্তা দিরা হাতে আলতা বাধিয়া দিলেন। চুলের উপর ধরে থরে চিকণি সাজাইয়া দিলেন। কণাল জ্ডিয়া সিন্দ্র ঢালিরা দিলেন।

এইরপ বেশ ভ্যা হইলে, কলাবতী আচমন করিলা, তিনী জল কুশ হতে পূর্বমূথে বদিলেন। প্রোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইলা এইরপ সল্প করাইলেন;—

"অন্ত ভাজ মানে, কৃষ্ণপক্ষে, তৃতীয়া তিথিতে তরহান্ত গোতের আমি শ্রীমতী কল্পবৈতী দেবী,—বশিষ্ঠকে লইরা অক্ষতী বেরপ স্থার্গ মহামান্ত হইয়াছিলেন,—আমিও বেন সেইরপ, মান্তবের শরীরে যত লোম আছে, তত বংসর স্থার্গ পতিকে লইরা স্থাথ থাকিছে পারি। আমার মাতা পিতৃ, ও শুশুর কুল বেন পবিত্র হর। যতদিন চতুর্ফশৃ ইন্দ্রিরের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্যান্ত যেন অপ্ররাগণ, আমাদিগের তাব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন অপ্ররাগণ, আমাদিগের তাব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন অপ্রাগণ, আমাদিগের তাব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে ব্যন অ্থে থাকি। ব্রহ্মহতাা, মিত্রহত্যা ও কৃত্যুতা জন্ত যদি পতির পাপ হইরা থাকে, আমার স্বামী বেন দে পাপ হইতে মুক্ত ইন। 'এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির আলম্ভ চিতায় আরোহণ করিতিছি।"

এইরপে পুরোহিত কলাবতীকে সলল করাইলেন। তাহার পর
প্রাার্য দিয়া দিক্পানগণকে দাক্ষী করিলেন। সে মন্তের অর্থ এই ;—
"অই-লোক-পাল, আদিতা, চক্র, বায়ু, অয়ি, আকাশ, ভ্নি,
ক্বল, হ্বলয়ন্থিত অন্তর্যামী পুক্ষ, যম, দিন, রাত্রি, স্ক্রা, ধর্ম,

তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, আমি জ্বলস্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর জন্তুগমন করিতেছি।"

লোকপালদিগকে সাক্ষী মানা হইলে, কজাবতী আঁচলে অই,
খণ্ডের পরিবর্জে বাতাদা, ও কড়ি লইনা, সাত বার চিতাকে প্রদক্ষিক
করিতে লাগিলেন, আর দেই খই কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। বালকবালিকাগণ ছড়াহড়ি করিয়া খই কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেননা,
এই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হয় না।

উপস্থিত রমণীদিগের মধ্যে একজন দতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিন্দুর চাহিয়া লইলেন। সেই রমণীর পুত্রবধ্ নিতান্ত শিশু, এখনও পীতভক্তি তাহার মনে উদয় হয় নাই। তাহার কপালে এই সিন্দুর পরাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতি-পরায়ণা হইবে।

চিত। প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কলাবতীকে ঋ<sup>ন</sup>ি পৃড়াইলেন। শেষে কলাবতী, রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষ্যোর মালা ছই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করি এক ছড়া মালা থেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর, স্বামীর বাদপার্থে শ্রন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত্ত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক হইতে সকলে ঝুপ ঝাপ

## কঙ্কাবতী।

করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাদ্যকরদিগের ঢাক ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল। আকাশ-প্রমাণ হইয়া অগ্নিশিথা উঠিল।

কন্ধাবতী অবোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ৷ অতি সুধ নিদ্রা ৷ অতি শান্তি-দায়িনী-নিদ্রা ৷ !



## পরিশেষ।

অতি হথ-নিজা! অতি শান্তি-দায়িনী নিজা!

বৈদ্য বলিলেন,—"এই যে নিজাটা দেখিতেছেন, ইহা স্থানিজা। বিকারের ঘোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ি পরিকার হই-য়াছে। একণে বাড়ীতে যেন শক হয় না। নিজাটা যেন ভঙ্গ হয় না!

বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈতক্ত হইয়া রোগী নিজা যাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে পিণীলিকার পদশক্ষী পর্যান্ত নাই।

মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক এক বার কেবল কভার নাসিকার নিকট হাত রাধিয়া দেখিতে লাগিলেন, রীতিমত নিখাস-প্রখাস বহিতেছে কি না?

্, আহার-নিজা পরিত্যাগ করিয়া, মা আজ বাইশ দিন কন্তার নিকট এইরকেশ বিদিরা আছেন। প্রাণসম কন্তাকে লইয়া যমের সহিত তুমূল যুদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনার কুন্তা যথন উঠিয়া বসেন, মা তথন আত্তে আত্তে পুনরার ক্ষোহাকে শরন করান। বিকারের প্রলাপে কন্তা যথন চীৎকার করিয়া উঠেন, মা তথন তাঁহাকে চুপ করিতে বলেন। স্থামর মার বাক্য শুনিরা বিকারের আগত্তনত কিছু কণের নিমিত নির্কাণ হয়।

কল্পা নিদ্রিত। চকু মুদ্রিত করিয়া আছেন। বছদিন অনাহারে, প্রবল ছরস্ত জ্বে, বোরতর বিকারে, দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ এখন মলিন। তব্ও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংস**্থানর বলিরা** প্রতীত হয়। অনিমিষ নয়নে মা সেই অপুর্ব রূপর অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা হইল। তবুও রোগীর নিজা ভক্ক হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়ামার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওষ্ঠন্য একবার ঈবৎ নড়িল। অপরিফুট স্বরে কি বলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মৃতক অবনত করিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না।

আমাবার ওঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। না এইবার সেকথা বুঝিতে পারিলেন।

্মা বলিলেন,— "পেতৃ থেতৃ করিয়াই বাছা আমার সারা হই-লেন। আলে কয় দিন মুধে কেবল ঐ নাম। এখন যদি চারি ছাভ এক করিতে পারি, তবেই মনের কালি বায়।"

নার স্মধুর কঠ-স্বর ক্লার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণ-ক্লপে জাগরিত হইয়া, ধীরে ধীরে তিনি চক্ষ্ উন্মীলন করিলেন। বিশিত-বদক্ষ্ণেটারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

া মা বলিলেন,—"বিকার সম্পূর্ণরূপ এখনও কাঁটে নাই। তুদুতে এখনও স্থান্ত স্থান্ত হান নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।"

ভগ্নী বিজ্ঞানা করিলেনু, – "ক্কাবতি! তুমি আমাকে চিনিতে পার ?" কন্ধাবতী অতি মৃত্ত্বরে উদ্ভর করিলেন,—"পারি। তুমি বড় দিদি।"

ভগ্নী পুনরার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে বল দেখি?" কল্পাবতী বলিলেন,—"ম্বা"

তহু রায় খরের ভিতর আদিলেন। তহু রায় জিজাদা করিবেন,

—"কঙাবতি! আৰু কেমন আছ মা ?" কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তাল আছি, বাবা।"

ভমুরায় একটু কাছে বদিলেন। স্নেহের সহিত ক্যার গায়ে। মাথায় একটু হাত বুলাইলেন। ভাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কয়াবতী ভাবিলেন,—"মা, ভগ্নী, শিতা, সকলেই দেখিতেছি জীমার সহিত অংশ আসিয়াছেন। পৃথিবীতে শিতার ক্ষেহ কথনও পাই নাই। আজ অংশ আসিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমাদদের যেরপ বাড়ী, আমার বেরপ ঘর ছিল, অংগেও দেখিতেছি সেইরপ। কিন্ত বাহার সহিত সহমরণ ঘাইলাম, তিনি কোথায় ?"

জনেককণ ক্ষাবতী তাঁর প্রতীকা করিয়া রহিলেন। তিনি আদিলেন না।

্ অবশেষে কলাবতী মাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "মা, তিনি কোথায় ?"

মা জিজাদা করিলেন,—"তিনি কে ?"

কৃষাবতী বলিলেন,—"দেই ঘিনি বাঘ হইয়াছিলেন।"

মা বলিলেন,—"এখনও খোর বিকার স্কৃতিয়াছে, এখনও প্রানাপ বহিষাছে।"

মার কথা ভনিরা কছাবতী চিডার নিমর ক্রিন। শরীর ভাঁহার নিতাত ছর্বল, তাহা তিনি বুঝিতে পালান। অল অল করিয়া তাঁহার পূর্ব কথা সব শরণ-পথে আসিঙে লাগিল।

কলাবতী জিজালা করিলেন,—"মা! আমার কি অতিশর পীড়া হইরাছিল ?"

মা বলিলেন,— "হাঁ বাছা! আৰু বাইশ দিন তুমি শ্ব্যাগত। ভোমার কিছুমাত জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে সে আশা ছিল না।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মা! আমি আশুর্ব্য স্থা দেখিরাছি।
স্থানী আমার মনে এরপ গাঁধা রহিরাছে, বে প্রাকৃত ঘটনা বলিরা
আমার বিশাস হৃইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা
আসিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্টা সত্য, কোন্টা স্থা,
ভাহা আমি স্থির করিতে পারিভেছি না। তাই মা তোমাকে
ভানীকত কথা জিজাসা করি। আছো মা! জনার্কন চৌধুরীর
জী বিরোগ হইরাছে সে কথা সত্য ?"

मा विनिद्धन,—"मि कथा मछ। छोटे नहेबाटे छ। जामारहरू यक विभन !"

কলাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা ! বরফ লইরা কি দলাদলি হইরাছিল, নে কথা কি সত্য ?"

মা উত্তর করিলেন,— হাঁ বাছা। দে কথাও সত্য। সেই জ্পা লইমা পাড়ার লোকে পেতুর মাকে কত অপ্যান করিয়াছিল। ক্ষাবতী জিপ্তাদা করিলেন,—"তিনি এখন কোধায় মা ?"
মা বলিলেন,—"তিনি আদেন এই। সমস্ত দিন এই খানেই
থাকেন। আমার চেয়েও তিনি তোমাকে ভাল বাসেন। তাঁর
হাতে তোমাকে একবার স্থাপিয়া দিতে পারিলেই, এখন আমার
সকল হুংখ বায়। কর্ত্তার মত হইরাছে, সকলের মত হইরাছে, এখন
ভূমি ভাল হইলেই হয়।"

কল্কাবতী বুঝিলেন বে, তবে থেতুর মা'র মৃত্যু হর নাই, কে' কথাটী শ্বপ্ন।

ক্ষাবতী জিজাদা করিলেন,—"এই দলাদলির পর আমার জর হয়, নামা?"

শা বলিলেন,—"এই সময় তোমার অর হয়। ভূমি একেবারে অজ্ঞান অচৈতক্ত হইয়া পড়। তোমার বোরতর অর বিকার হয়। আজ বাইশ দিন।"

়, কল্পাবতী বলিলেন,—"তাহার পর, মা, আমি নদীর ঘাটে গিল্লা এক থানি চনাকার উপর চড়ি, না মা ?"

মা বলিলেন,—"বালাই! ভূমি নৌকার চড়িবে কেন মা ? সেই অবধি ভূমি শত্যাগত।"

ক্ষাবতী বলিলেন,—"মা! কত বে কি আক্রম্য পথ দেখিরাছি, তাহা আর তোমার কি বলিব! সে সব কথা মনে হইলে, হাসিও পার কামাও পার। স্বথে দেখিলাম কি মা, যে গারের আলার আমি নদীর কটে গিরা জল মাখিতে লাগিলাম। ভাহার পর এক থানি নৌকাতে চড়িরা নদীর মাঝখানে বাইলাম।

নৌকাথানি আমার ত্বিয়া গেল। মাছেরা আমাকে তাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছু দিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। দেখান হইতে শশ্মান-ঘাটে যাইলাম। তাহার পর প্নরায় বাড়ী আসিলাম। এক বৎসর পরে আমাদের বাটাতে একটা বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে বাইলাম। তার পর অর ভ্তিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তার পর মা আকাশে উঠিলাম। কত কি করিলাম, কভ কি দেখিলাম। ব্রুটী যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা! দেলাদলির কি হইল ?"

মা উত্তর করিলেন,—"সে দলাদলি সব মিটিয়। লাছে।

যথন তোমার সমূহ পীড়া, যথন ত্মি অজ্ঞান অভিভূত হইয়ী

পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি,

সেই সমর জনার্দন চৌধুরীর একটা পৌত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইল।

জনার্দন চৌধুরী সেই পৌত্রটীকে অভিশর ভাল বাসিতেন। তিলি
শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই সময় গোবর্দন লিরমাণিরও শর্দটাপ্র পীড়া হইল। আর আমাদের বাটাতে ভো ভোমাকে লাল সমূহ বিপদ লোক করার্দন চৌধুরীর স্থাতি হইল। ভিনি রামহাক ক আনিতে পাঠাইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাভা হইতে দেশে আসিলেন। রামহরির সহিত জনার্দন চৌধুরী আনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন। ভাহার পর রামহরি নিরস্কনকে ডাকিয়া আনিলেন।

রামহরি, নিরস্কন, আমাদের কন্তাটী ও থেতু সকলে মিলিয়া

জনার্দন চৌধুরীর বাটাতে ঘাইলেন। আন্দিন চৌধুরী বলিলেন,—

'আমি পাগল হইয়াছিলাম বে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় 🔭 বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নিরঞ্জনকে আমি দেশ-ত্যাগী করিয়াছি, থেতু বালক, তাহার প্রতি আমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ঠ ঘটিতেছে। লৈকের টাকা আঅসাৎ করিয়া মাঁডেশর কয়েদ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন শিরোমণি পক্ষাঘাত রোগে মরণা-পদ্ধ হইয়া আছেন। वृक्ष वग्राम आमारक এই नोक्रण ल्यांक शहिए इहेन। धंव কক্সাটীরও রক্ষা পাওয়া ভার।' এই কথা বলিয়া তিনি নির্ঞ্জনকে অনেক অমুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার ভূমি ফিরিয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। चिकुरक बातक आंगीसीन केतिया छनार्कन होधूबी माछना করিলেন। আমাদের কঠাটী আর সে নাহুব নাই। একণে তাঁহার মনে স্লেহ-মারা, দরা ধর্ম ইইরাছে। বিপদে পড়িবে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমার দাদাও এখন আর সেক্প নাই। মাক্রে যেরপ আস্থা ভক্তি করিতে হয়, স্বপুত্রের মত তোমার দাদাও একণে আমাকে আস্থা ভক্তি করে। তোমার পীড়ার সময় তোমার দাদা অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তুমি ভাল ° ২ইলে ধেতুর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এবার আর একথার অন্তথা হইবে না। তোমার পীড়ার সময় থেতু, থেতুর মা, রামহরি, দীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা শুনিলে, এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। এখনও তুমি অতিশয় হুর্বল। পুনরায় অস্থুথ হইতে পারে 🖑

ক্ষাবতী অনেক দিন হর্মল রহিলেন। ভাল ইইয়া সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্মান্দ বিস্তেন। স্থান্দ তিনি সীতার নিকট সমুদ্য গল করিলেন। স্থান্দ মাকে বলিলেন বৌ দিদি খেতুকে বলিলেন। এইরপে ক্ষাবতীর আত্যা স্থান্দ্র স্থান্দ্র বিশ্বেন। স্থান্দ্র স্থান্ন স্থান্দ্র স্থান্দ

দীতা বলিলেন,—"সমূদর নক্ষত্র গুলি, তুমি নিজে পরিলে, আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জ্বন্ত একটাও রাধিলে না। আমাকে তুমি ভাল বাস না, তুমি ভোমার পচাজলকে ভাল বাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।"

ক্ষাব্তী সম্পূৰ্ণকপে আরোগ্য লাভ করিলেন। পুর্বের ভারশে পুনরার সবল হইলেন। পীড়া হইতে উঠিয়া ভিনি থেতুর সমূথে একটু আংটু বাহির হইতেন। একদিন থেতু ক্ষাবতীদের বাটাতে গিয়াছিলেন। সেই খানে একটা মশা উড়িতেছিল। থেতু সেই মশাটাকৈ ধরিয়া ক্ষাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেথ দেখি, বিদ্বাবত! এই মশাটা তো তোমার 'পচাজল' নয় ? আহা! রক্তবতী আজ আনক দিন ভাগার পচাজলকে দেখিতে পায় নাই। তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই সে হয় তো ভোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"

লজ্জায় কল্পাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর খেতুর সম্বুধে বাহির হইতেন না।

নিরঞ্জন এক দিন থেডুকে বনিলেন,—"থেডু! কল্পাবতীর অভুও স্থা-কথা আমি ভনিয়াছি। কি আশ্বাস্থায় কিছ

ৰ্যান্ত এক हे (पथ. शंकि. ক্ৰৰ কতকগুলি ब्रीत रेन्धा था ह পরি যে ইহার কা শিকার ছারা ইহার স্বাদ कामता (मिथिए शाहे ना, या আমরা অমুভব করিতে পারি। কিন্তু 🔾 जामात्मत्र हेक्टियत्रत् ? जामात्मत्र हकू, कर्न. প্রভৃতি এখন যে ভাবে গঠিত, সেই ভা অহুভব করি। যদি আমাদের ইক্রির সমু हरें ज , जाहा हहें ल পुथिती ह ममछ भार्य आ করিত। এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন ভ্র ও কু যদি পাতু রোগে আক্রান্ত হইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র 🤏 পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে এই পুস্তক খানিই **চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে। তাই দেখ, প্রথম** । দেখিতে পাই না, কতকগুলি গুণ কেবল অমুভব ব ক্ষাবতী অনেক দিন ছর্মল রহিলেন। ভাল হইরুর ইন্সিয়ের উহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আদি প্রকৃত তাবসিতেন। অথ কথা তিনি সীতার নিকট সমুদর গল করিলেটার আমার্থ মাকে বলিলেন বৌ দিদি থেতুকে বলিলেন। এইরূপে ব। সে ড আন্তর্গা অথ-কথা পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই শুনিলেন। দর বাতথন আদেগাপান্ত শুনিয়া ক্ষাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান গ্রহ্মিত চেলে

সীতা বলিলেন,— সমুদর নক্ষত্র গুলি, তুমি নিস্তেএসৰ কথার আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জন্ম এ: না। আমাকে তুমি ভাল বাস না, তুমি তোমার পচাল নুরর স্ত্রী, থেতুর

আমি তোমার সহিত কথা কহিব না । ত ত ভি উত্তম করির। করাবৃত্তী সম্পূর্ণ করের আরোগ্য লাভ ক<sup>থাকে</sup>

পুনরার সবল হইলেন। পীড়া হইতে উ<sup>হিন্ডু</sup>লন, তা জানেন? থেডু আংটু বাহির হইতেন। এক্দি<sup>ত্র</sup>। সম্ভব

ছিলেন। সেই থানে <sup>নাতী নিগের ম</sup>ন, তা ভনিয়াছেন? কমলের টীকে ধরিয়া কজাবতী<sup>ে মশা দিগেত</sup> বর্থ' থায়! ওলেঃ <sup>ত</sup>ওঁ সীতার এই মশাটী<sup>\*</sup>তো তোমার <sup>ব্যমন</sup> র ছি<sup>\*</sup>ড়িয়া দে!''

জনেক দিন তাহার পচাঃ করিয়াছোহার পর থেতুর জনেক টাকা করিতেছে। তাই সে ফংবে। স্বক্লা করিতে লীগিলেন। খেতুল

লজ্জায় কজাবতী চনটা কি লৈ। তম রায় তাহাদিগের সহিত খেতুর সম্মুখে বাহির বিললেন। পাড়ার বাদক-বাদিকারা তাঁর নিরঞ্জন এক ব্রমাছিলাম গাদের ঠাকুর-মার সহিত তমুরায় হাত অস্তুও অপ্ল-কথা বিধিয়া তেন।

